

71-22/0

ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত

ৰম্প পাবলিশিং হাউস জ্ঞানিদ রোড, :: কদিকাতা खनायक जलविशाजी वर्षण वर्षण भावनिष्ठिः हांक्रेन १२ हार्गिजन त्राल, कनिकाला।

1285

[ भाषारे होना ]

প্রিটার—
শ্রীরজেল চক্র চক্রবর্তী
মনোবোহিনী প্রেম
১১৩% সামহার শ্রীচ, ক্রিকা



| 51            | সমাজবিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য      | •••     | •••   | • • • • | ۵   |
|---------------|-------------------------------|---------|-------|---------|-----|
| ۱ ۶           | ভারতীয় জাতিতত্ব              | •••     | •••   | •••     | •   |
|               | [ হ<br>হিন্দু সমা             |         |       |         |     |
|               | । <del>२ पू</del> नवा         | 3179314 |       |         |     |
| 2 1           | হিন্দু সমাজ বিজ্ঞান           | •••     | •••   | •••     | >8  |
| ۱ ۶           | ভাবু-ভত্ব                     | •••     | •••   | •••     | 26  |
| 91            | হিন্দুবৰ্ণ-তত্ত্ব             | •••     | •••.  | •••     | २०  |
| 8             | শ্ৰেণী-তম্ব                   | •••     | •••   | •••     | ৩৩  |
|               | প্রাচীন ইরাণের পদ্ধতি         | •••     | •••   | •••     | ಅಅ  |
| 4             | জন-তত্ত্                      | •••     | •••   | •••     | ৩৭  |
| 91            | গোত্ৰ-পদ্ধতি                  | •••     | •••   | •••     | 88  |
| 91            | গোত্ৰ-তত্ত্ব                  |         | ***   | •••     | ¢ 8 |
| ۲1            | বর্ণাশ্রম-ধর্মের আক্রমণশীল্ডা |         | • ••• | •••     | 90  |
| <b>&gt;</b> 1 | নব-হিন্দুর মর্ব্যাদা          | * ***   | •••   | •••     | 96  |
| ۱ ٥ ز         | হিন্দু সামাজিক রাষ্ট্র        | •••     | •••   | •••     | ৮০  |
| ۱ د د         | অম্লোম ও প্রতিলোম বিবাহ       | •••     | •••   | •••     | ৮৬  |
| ३२ ।          | অসবর্ণ বিবাহের সন্তান ়       | •••     | •••   | •••     | 30  |
| 106           | বিবাহ-পদ্ধতি                  | ••-     | •••   | ***     | 38  |
| 58 1          | দশকর্থ্য-পদ্ধতি               |         | •••   | •••     | 30R |

| <b>36</b> 1       | হিন্দু আইনের ভিত্তি         | •••        |     | >•>    |
|-------------------|-----------------------------|------------|-----|--------|
| <b>56</b> I       | হিন্দু আইনের বিভাগ          | •••        | *** | :25    |
| 311               | হিন্দু কৃষ্টির উৎপত্তি      | ***        | •   | ১৩0    |
| ) <del>&gt;</del> | হিন্দু সমাজে জীলোকের স্থান  | •••        | ••• | २०১    |
|                   | [ ভিন                       | ]          | •   | 1      |
|                   | মুসলমান সমা                 | জবিজ্ঞান   |     |        |
| 51                | ভারত ও ইনলাম                | •••        | 444 | >6>    |
| <b>ર</b> 1        | ভারতীয় মুদলমান দমাজ-তত্ত্ব | •••        |     | >90    |
| 91                | মুসলমান সমাজে 'লোকাচার'     | •••        | ••• | 9 د سد |
| 8                 | উভয় ধর্ম্মের ভাব-বিনিময়   |            | ••• | 196    |
| •                 | ম্সলমান জাতি-ভত্ব           | •••        | ••• | 6,4    |
| • 1               | পারস্পরিক দামাজিক অ-সহযোগ   | <b>100</b> | ••• | >re    |
| 11                | উভয়ের আচারের সাদৃশ্য       | •••        | ••• | Г,     |
|                   | [ bis                       | त ]        |     |        |
|                   | খুষীয় সমাৰ                 | ৰবিজ্ঞান   |     |        |
| ١ د               | খুষীয় সমাজ-তত্ত্           | •••        | ••• | .1 :>e |

# ভারতীয় সমাজ-পাদ্ধতি স্থান

# ভারতীয় সমাজবিজ্ঞান

# [ এক ] সমাজবিজ্ঞান ১। সমাজ-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য

ভারতীয় সমাজের স্থানীর্ঘ আলোচনার অভিজ্ঞতা হইতে দেখা যায় বে ভারতের ইতিহাস অতি বিস্তৃত। বোধ হয় চীনের জাতীয় জাবনের ইতিহাস আপেকাও ভারতীয় জাতির ইতিহাস প্রাচীন। এইজন্য ভারতীয় সমাজকে নানা, সময়ে নানাবিধ আবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায়। সমাজভদ্বদিরা বলেন, সমাজ স্থিতিশীল (Static) নহে, ইহা গতিশীল (kineto-dynamic); এইজন্য সনাতন অবস্থা বা ধারা বলিয়া সমাজে কোন কিছু থাকে না।

সমান্ধ-দেহের মধ্যে প্রতিনিয়ত বন্দ চলিতেছে এবং এই বন্দের ভিতর দিয়াই ক্ষাত চলিতেছে। যে হেগেলীয় দর্শনশান্ত আজ জগতের বেশীর • ভাগ ভাবুক (১) এবং সেই সঙ্গে বৈজ্ঞানিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন ভাহা বলে—চিম্বাক্ষেত্রের প্রতিপাদ্য (thesis), তবিপরীতাবস্থা বা বন্দ্ (anti-thesis) এবং বন্দ-সমন্বয় (synthesis) পদ্ধতিতে একটি অমুষ্ঠান (phenomenon) বা প্রতিষ্ঠান (institution) উদ্ভূত হয়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে বিবর্ত্তনের (evolution) অম্বর্গত 'বাঁচিয়া থাকিবার জন্য সংগ্রাম' (struggle for existence) নামকরণ করেন। এই বিতর্কের ধারা সমাজক্ষেত্রে প্রয়োগ

১। Mackieffert—Moral Ideas of the Nineteenth Century.

করিলে দেখা যায় যে সমাজক্ষেত্রেও নানা প্রকারের সংগ্রাম চলিতেছে। বংশন বাঁচিয়া থাকিবার জন্য বিভিন্ন জাতির মধ্যে জন্ম উপন্থিত হয় তখন উহাকে জাভির বহিউাগের জন্ম (extra-racial struggle) বলা হয়, আর মখন, একটা জাভির অন্তর্গত বিভিন্ন লোকের মধ্যে জন্ম হয় তখন ভাহাকে 'জাভির অন্তর্জাতের ছন্ম' (intra-racial struggle বা competition) বলা হয়। আর যখন একটা জাভির বিভিন্ন কার্থ-সম্বলিত লোক-সমষ্টির মধ্যে প্রতিজ্ঞাতির অথবা আধিপত্যের জন্য জন্ম হয় তখন তাহাকে 'প্রেণী-সংগ্রাম' (class-struggle) বলিয়া অভিহিত করা হয়।

মানব সমাজে যেদিন হইতে শ্রেণীসমূহ উভূত হইয়াছে নেইদিন হইতেই তাহাদের বন্দ ভাবের উদয় হইয়াছে। এইজন্য বলা হয়, সমাজ একটি ै বছকেত, নানাপ্রকারের স্বার্থ এখানে দ্বন্দ করিয়া স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার জনা চেষ্টা করিতেছে। এই সব ছলের মধ্য দিয়াই সমাজ চলিতেছে। সমাজ প্রিশীল—ইহা কথন একস্থানে বদিয়া থাকে না, স্থাণুবৎ অবস্থান অর্থই মৃত্যা ছন্দ-বিহীন সমাজ নাই; তবে আজকাল একটা কথা উঠিয়াছে, বিভিন্ন শ্ৰেণীর সহযোগিতা (class-collaboration); কিছু ইহা ছন্দের অবসানের বা **হন্দ-বিহীনতার ফল নয়—বরং হন্দের ফলে একটা শ্রেণীর অপরাপরের উপর** স্বীয় শক্তিবলৈ শাসন করা মাতা। ইহা দারা একটা স্বার্থকে অপর একটা শক্তিমান স্বার্থ বারা দমন করা হয় মাত্র। এতবারা সকল স্বার্থের বৈষম্য দুরীকরণ অথবা সর্ক-স্বার্ণের সন্মিলন হয় না। এইজন্য সমাজতত্ত্ববিদ সমাজ মধ্যে কি কি শ্রেণী-স্বার্থ প্রকাশ পাইতেছে, শ্রেণীসমূহের স্বার্থের রূপ কি, এই দকল স্বাৰ্থ কেন উভুত হইল, কোন্ স্বাৰ্থের দারা কি কি অন্ষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান ৰিধিনিষেধসমূহ সৃষ্টি হইয়াছে তাহার অহসভান করেন। এক কথায়, সমাজ-তত্ত্বের আসল উদ্দেশ্য হইতেছে—একটা অমুষ্ঠান অথবা প্রতিষ্ঠান কেন উভূত इहेन, कि श्रकाद्ध इहेन अवः कि बना इहेन जाहा बाना । (१)

Lester, F. Ward—Applied Sociology.

নিউন্ন করে। জাতি তথিবিদেরা প্রাচীন মনৈতিহানিক এবং বর্তীমানের বর্বীরালবর্তীয় অবিভিত্ত জাতিগুলির (Races and tribes) আচার-বাবহার, অক্সচান প্রতিষ্ঠানগুলির অক্সন্ধান করেন এবং কেন সেইগুলি উত্ত হইয়াছে তাহা নির্মণ করেন। সমাজতগুরিদেরা তুসনামূলক পরীক্ষা দারা তল্পধ্যে কি কি স্ববীজনীন মূলস্ত্র নিহিত রহিয়াছে তাহার নির্ধারণ করিবার জন্য চেষ্টা করেন। সমাজতগু একটি বিজ্ঞান। ইহা দারা মানব সমাজের অনেক রহক্ষ উদ্যাজিত ইয় এবং কলে লোকের কুসংস্থারও বিদ্বীত হয়।

জাতিতত্ব ও সমাজতত্ববিদগণ বলেন, আজকাল জগতে অসভ্য (savage) বিলিয়া কোন জাতি নাই। সকল জাতিই তাহার পারিপার্শিক অবস্থার দারা গঠিত হইয়াছে; বে-জাতি তাহার প্রতিকৃল বাতাবরণ হইতে যত বিমৃত্ত হইয়া নৃতন অবস্থার দিকে অগ্রসর হইতেছে তাহাকে তত অগ্রগমনশীল জাতি বলিয়া গণ্য করা হয়, যে যত প্রাচীন সংস্কার ও বিধিনিষেধের নাগপাশে আটে পৃষ্টে আবদ্ধ হইয়া স্থাপুবং অবস্থান কবে সেই জাতি বা লোকসমাজকে তত পশ্চাংভাগে অবস্থিত বলা হয়।

মানবের সংস্কার, আইন-কাম্বন, অস্টান ও প্রতিষ্ঠান এবং বিধি-নিবের সমূহের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে এইগুলির পশ্চাতে থাকে totemistic beliefs (৩) (গাছ পাথর ও ভলকে পূর্বপূক্ষ, অতএব পূজ্য এবং তংপ্রস্ত বিধিনিষেধে বিশ্বাস) বা তদপেক্ষাও প্রাচীন ইক্সজাল মোজিক) ও তুক্তাকে বিশ্বাস (magic and witchcraft)। আজ পর্যান্ত কোন জাতি বাধর্ম এই বিশ্বাস হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারে নাই। সম্কৃতি স্বাস্থিত একটা জাতি (ethnic unit) এইসব বিশ্বাস ধারণা লইয়াই প্রথমাবস্থায় সমাজবদ্ধ হয় (৩)। সমাজের অম্প্রান

S. Freud-Totem and Taboo.

<sup>8 |</sup> E. Durkheim—The Elementary Forms of the Religious Life.

•

ও প্রতিষ্ঠানগুলির ভিত্তি অর্থনীতির উপর স্থাপিত। অর্থনীতিক পরিবর্ত্তনের সক্ষে প্রতিষ্ঠানাদিরও রূপান্তর হয়, তজ্জন্য সামাজিক পরিবর্ত্তনও সংঘটিত হয়। বেলজাতির প্রতিষ্ঠানসমূহ যত বিচারমূলক পরীক্ষা-প্রস্ত জ্ঞান (empirical knowledge) বারা স্থাপিত, সেই জাতি তত উন্নতির উচ্চলিথরে জ্যারোহণ করে। অন্য কথায়, যেজাতির মধ্যে যত জ্ঞানবাদ বিচার বারা (Rationality) ভারুর সমাজ গঠিত হয় সেই সমাজ তত উন্নত।

এইদব জাতিতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক হিন্দু সমাজ-বিজ্ঞানের ভিত্তি চাবিকাঠি ছারা ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের রূপ আবিষ্ঠার করিতে হইবে। ত্রংখের বিষয় এই বে. বর্ত্তমানকাশীন জাতি-বিজ্ঞানের ও সমান্ত-বিজ্ঞানের জ্ঞান ছারা বেদ ও প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যগুলির অমুসদ্ধান হয় নাই। প্রথমতঃ খাষ্ট্রায় মিশনারীদের মাপকাঠি দারা এইগুলি বিচার হইয়াছে, দিতীয়ত: নামাজ্য-বালীয় চকু দিয়া আৰু পৰ্যান্ত ভারতীয় কৃষ্টির স্থান নিরূপিত হইতেছে এবং আমরা ভাহা চর্বিত চর্বণ করিয়া নিজেদের বিচার করিতেছি। প্রাচীন এশিয়া. প্রাচীন ও মধ্য ষণীয় ইউরোপীয় দেশসমূহের সমাজের অভিব্যক্তির সহিত তৎকালীন ভারতীয় সমাজের অবস্থার তুলনা করিলে দেখা ঘাইবে বে, পথিবীর অন্যানা শ্বানের ন্যায় ভারতীয় সমাজ ও তাহার রুষ্টির বিবর্ত্তন এক প্রকারেরই গতির ধারার চলিয়াছে, অর্থাৎ ভারত স্প্রিছাড়া দেশ নয়, ইহার সমাজতত্ত্বে ধারা অন্য দেশের ন্যায়। প্রাচীন ভারতের প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎকালীন বহির্জগতেরই অমুদ্রপ ছিল, ভারতে এমন-কিছু অভুত অমুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয় নাই ৰাহা সাধারণত: মানবঞ্জাতির বহিভূতাবস্থা। Rhys Davids ( c ) সভাই ব্রনিয়াছেন বে বুদ্ধের সময়ে ভারতীয় সমাজে যেসব আইন-কান্সন বা প্রতিষ্ঠান-मुक् हिन ७९कानीन कृमरामानदीय क्राटिश जारात क्राटिन हिन । এग्रिनिक्

Rhys Davids-Dialogues of Buddha. P 99.

(७) সত্যই বলিয়াছেন যে বিভিন্ন লৈশীর মধ্যে বিবাহের ও আহারের বিধি-নিষেধ গ্রীক্, জার্মান, কণ প্রভৃতি অন্য আর্ব্য কৌমদের মধ্যে প্রচলন ছিল বলিয়া প্রমাণাদি সংগৃহীত হুইতেছে (१)।

হিন্দুর মৈ অন্থলোম ও প্রতিলোম বিবাহ, খাছাখাছের বিচার, স্পর্শদোষ, বর্ণ-ভেদ, স্বীয় সমাজ মধ্যে বিবাহ (endogamy), সামাজিক স্তর-ভেদ, পৌরহিত্যালাদ, জন্ধ ও বুক্ষাদির প্রতি দেবত্ব আরোপ, মৃত্তিপূজা, আচার, নানা প্রকারের সংস্কার, (্যাহাকে আজকাল কুদংস্কার বলা হয়) বৈর-দেয়, বদলী প্রথা, বর্ণ প্রাধান্য প্রভৃতি দ্বারা আজ হিন্দু তথাক্থিত স্থসভা জাতিসমূহ হইছে পৃথকরপে চিহ্নিত হইয়াছে, এইসব অন্ধুছান ও প্রতিষ্ঠানগুলি প্রাচীন এশিয়া প্রবং প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইউরোপে অক্সাত ছিল না। এইগুলি ভারতের বৈশিষ্ট্যও নয়, হিন্দুর বৈচিত্রাও নয়। এই সকল প্রতিষ্ঠান ও সংস্কার বিবর্ত্তনের ধারার সহিত আসে এবং পরিবর্ত্তনের সঙ্গে চলিয়া যায়। এ-সবের জন্য হিন্দু চির-অভিশপ্ত নয়, তবে যেসব স্থবিধা পাইয়া পাশ্চাত্য জাতিগুলি আছ উরত রাজনীতিক কারণবশতঃ হিন্দু বছদিন হইতেই তাহা হইতে বঞ্চিত। এইজন্য হিন্দুর বিবর্ত্তন বাধা প্রাপ্ত হইয়া পশ্চাৎগ্রমনশীল হইয়াছিল।

কিন্তু অতীব হুম্থের বিষয় এই যে হিন্দুর বর্ত্তমান অবস্থাকে সনাতন ভাবিয়া অনেকে উহা কারেমী করিতে চাহেন এবং মনে করেন বে এই অবস্থাই তাহাকে

e | Eggling in 'Encyclopædia of Religion and Ethics' quoted in 'Man in India' vol. XIV. No. 4, P 98.

<sup>&#</sup>x27;Aspects of Religious Belief and Practice in Babylonia and Assyria'; J. J. Modi—Anthropological Papers. pt II; Wilkinson—The Manners and Customs of the Ancient Egyptians; C. Handy—"The Problem of Polynesian Origins; N. Warde Fowler—"Religious Experiences of the Roman People" সুইবা।

বাঁ হাইয়া রামিরে। জাঁহারা বর্তমানের রামান্ত্রিক অবহাকে খাখত ভাবিয়া বেকে ছোগতে চার্ক্র। কিছ বক্র সমাল্পেরই উথান, পতর ও পরিবর্জন আছে, এ-বিষয়ে আমরা ভূল করি কেন? আমাদের জভীতের জীবনকে বৃথিবার জন্য জারতীয় সমাল্পের সমাজ-বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। তাহা হইলে জবিশ্রণ সম্পর্কে ধারণাও আমাদের নিকট স্থুম্পাই হইবে। কি-কি অর্থনীতিক্ররামান্ত্রিক শক্তি ছারা অতীতের সমাজ প্রভাবান্তিত হইয়াছিল, কি-কি ঘন্তাব ছারা
ধর্ই সমাজ ক্রম-বিকশিত হইয়াছিল সেই সম্বন্ধে অনুস্থান একান্ত প্রয়োজন।

আৰু ভারতের সকল প্রদেশ নানা প্রকারের গবেষণা দারা ঐতিহাসিক তথ্য জাবিষ্ণত হইতেছে। এখানে ঐ সকল তথ্য যথাসম্ভব সংগ্রহ করিয়া গোটাকতক কথা আরও ভালোচনা করিয়া উক্ত প্রসন্ধ সমাপ্ত করিব।

### ভারতীয় জাতিতত্ব

ভারত নানা মৃশজাতীয় লোকের (Biotype) সন্মিলন স্থল। হিন্দু বিললে একটা বিশুদ্ধ রক্ত-বিশিষ্ট জাতি বুঝায় না। প্রাচীন পণ্ডিতেরা এই মহাদেশের লোকদের আঞ্চতি, ভাষা ও উচ্চারণ, আচার-বাবহার ও বিশাসের বিভিন্নতার কথা জানিতেন। তাঁহাদের রচনার মধ্যেই তাহার পরিচয় আছে। এই বৈচিত্রাপূর্ণ ভারতে সকল প্রকারের লোককে একটা নিখিল-ভারতীয় শাসনের অস্তর্গত করিয়া এক ছাচে ঢালিয়া একত্বপূর্ণ একজাতি (homogeneous nationhood) করা তু:সাধ্য ছিল। কেবল অশোকের সময়ে একবার এ-বিষয়ে কথাঞ্চং চেটা হয়। \* হয়ত সেই প্রচেটারই ফলে আজ সকলে নিজকে ভারতবাসী বলিতে শিধিয়াছে। গুপুর্গে ভারত একটা নৃতন ছাপ প্রাপ্ত ক্যা, ক্রন্থারা সকলে বর্জমানের হিন্দুর কাঠামোটা প্রাপ্ত হয়। রাজনীতিক ক্রমান্তর্গুরা সকলে বর্জমানের হিন্দুর কাঠামোটা প্রাপ্ত হয়। রাজনীতিক

<sup>\*</sup> E. B. Havell-'The History & Aryan Rule in India"

শুজালীর জার্থানীর ন্যায় ক্বান্টগত একজাতীয়তা (cultural nationality)
ভাব উত্ত করিয়াহিল। বেদের নদীজাতিকে পরিস্বান্তিত করিয়া তল্পগে
ভারতের দক্ষিণের নদী কাবেয়ীকে উল্লেখ করিয়া পৌরাণিক নৃতন নদী-স্বতি
রচিত হইয়াছে এবং আর্য্যাবর্ত্ত ও দক্ষিণাপথকে এক সংস্কৃতির অন্তর্গত "ভারতবর্ধ"
আখ্যা প্রদান করা (৮) এই প্রচেষ্টার সাক্ষ্য প্রদান করে। এই ক্রান্টিগত একজাতীয়ভার ফলে আজ কাশ্মীরের লাল মুখ ব্রাহ্মণ, বাংলা ও মান্তান্তের কাল
মুখ ব্রাহ্মণ এক গোজীয় ও এক বর্ণের লোক বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন।
আজ সমগ্র ভারতে হিন্দু নামধারী ব্যক্তিরা একই মৃহর্ত্তে, একই মন্তে, একই
প্রকারের উপাদনা করেন এবং সকলেই গৃহস্ত্ত-প্রস্ত সংস্কারাদি সম্পাদন করেন।
রাজনীতি ও ভাষার পার্থক্য সত্তেও হিন্দুর একত্ত্বের ইহা জাজলামান
প্রমাণ।

ভারতীয় সমাজের লিখিত বিবরণ বেদের সময় হইতেই পাওয়া যায় বলিয়া গৃহীত হয়। বেদের জনসমূহ কোন্ মূলজাতীয় লোক ছিল তদ্বিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতের। গৃওগোল বাধাইয়াছেন। ম্যাক্সমূলার ইউরোপের ইওো-ইউরোপীয়ভাষীদের "আর্য্য" নামকরণ করিয়াছেন। সেই সময় হইতে "আর্য্য" শকটি ইউরোপীয় রাজনীতিক আবর্ত্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে (৯)। ইউরোপের প্রত্যেক বড় জাতিই নিজেদের অক্তিম ও আদি আর্য্য বলেন এবং নিজেদের শারীরিক লক্ষণসমূহ এই ক্রিত আর্য্যের প্রতি আরোপ করেন। ইহাদের মধ্যে জার্মানর। খুব বড় গলায় নিজদিগের ক্রিত পূর্বপুরুষ "গার্মানদের"

৮। বিষ্ণুরাণে উক্ত হইয়াছে—"যাহা সমৃদ্রের উত্তর এবং হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ তাহার নাম ভারতবর্ষ (২০০১)...ইহার পূর্বাদিকে কিরাতগণ পশ্চিমে ববনেরা অবস্থান করিতেছেন এবং মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণগণ বাস করিতেছেন" (২০০১)। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হইয়াছে, "হিমালয় হইতে সমৃত্র পর্যান্ত স্থাক্ত ভারত নামে প্রসিদ্ধ করে" (৫৯তম অধ্যায়, ৯১)।

<sup>&</sup>gt; | Ripley - European Races - Aryan Con'roversy.

(German) খাঁটি ও আদিন "আর্যা" বলেন এবং মধ্যরুপীয় তথাক্ষিত টিউটনদের সেই জাতির প্রতীক শ্বরূপ প্রহণ করিয়া সর্ব্বিত্র তাহার জন্মসর্বা ক্ষিয়া "গার্মাণ" আর্যাদের ক্বতিষের চিক্ন আবিদ্বার করিতে থাকেন। এই সময়ে এই মতকে "Germanism" (১০) (জার্মানবাদ) বলা ইইত। জার্মান পত্তিতেরা এই গার্মান-আর্যাদের উপর মানব শরীর ও চরিত্রের উৎকর্ষতা জারোপ করেন। এইজন্য ফরাসী লেখক কিনো (১১) ঠাট্টা করিয়া বলেন, "আর্যা" মতটি ইণ্ডো-ইউরোপীয় মতে পরিণত হয়, তাহা আবার জার্মান—'Allemand' মতে পরিণত হয়"। কিন্তু ইহার প্রতিক্রিয়ার ফলে ক্রাজে কেল্টিক মতবাদ (Celticism) সৃষ্টি হয়। তাঁহারা বলেন, গোলমাথা-সক্রনাক ও brunette গাত্রের বর্ণ-বিশিষ্ট জাতিটি (যাহা ক্রাক্স হইতে পামীর উপত্যকা পর্যন্ত জায়গায় বসবাস করে) তাহারাই আসল আর্যা। এই জাতিটির নামকরণ করা হইয়াছে "Alpine" এবং ইহার এসিয়ান্থিত শাথাকে "Armenoid" বলা হয়। ইটালির সাজি এবং ইংলণ্ডের টেলরও এই মত সমর্থন করেন (১২)।

ি ত এই জার্মাণবাদ জার্মাণীর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর সাম্রাজ্যবাদীয় মতে পরিণত হয় এবং ইংলণ্ডেও তাহা গৃহীত হয় (১৩)। শেষে তাহার ধাকা আমেরিকায় পৌছায়। ইংলণ্ডের লোকেরা টিউটন-ভাষী বলিয়া জার্মাণ মতবাদ তথায় অনেকের দারা আদৃত হয়; তাহারা ও জার্মাণরা উক্ত মতবাদের চাবিকাটি দারা ভারতের জাতিতত্ব ও সমাজতত্ব নিরূপণ করিতে থাকেন। ইহার ফলে তাহার! বৈদিক-আর্য্যভাবীদের মধ্যে "গার্মান"

<sup>501</sup> Sergi-The Mediterranean Race.

<sup>33</sup> i J. Finot-"L'agonie et mort de Race.

<sup>32 |</sup> Taylor—The Origin of the Aryans.

Ramsay Muir-Nationalism and Internationalism.

र्षिष्ठ थारकन এবং বলেন যে এই বেডকায় আর্ব্য ও কুফকায় অনীর্ব্য ( আদিম ) অধিবাসাদের সংঘর্ষের ফলে হিন্দুর জাতিভেদ ও তঞ্চাত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব হয়। আমরাও ইহাদের মূথে ঝাল থাইয়া ভাছাকে খাখত সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং উপন্যানে, কাব্যে, গাখায় ও প্রবন্ধে এই উচ্ছল-খেত (blonde) গার্মান ও অখেত ছারিম ভারতায়ের সংগ্রাম লিপিবদ্ধ করিয়া থাকি। আর অতি উংসাহীরা বেদ ও সংস্কৃত সাহিত্যে উহার নজীর খুঁজিয়া বেড়ান। কিছ বিগত মহাযুদ্ধের পর মতের চাকা ঘুরিয়া যায়, জার্মান মতবাদীরা তাহাদের ভুল ব্রিতে পারেন; কারণ, ফ্রান্স ও জার্মানীতে ভূ-গর্ভ হইতে আদিম প্রস্তর যুগের শেষকালীন ভৃ-ন্তরে একই গর্ভ মধ্যে গোল মাথা ও লম্বা মাথার নর-করোটি আবিষ্ণত হয়! এই জনা জাম্মান মতবাদ যাহা পূর্বেল লখা মাথা সক্ষ-नांक-मोबाक्कि नक्का-विभिन्ने छिडेहेनरकह थाँछि आधा विनेक, छाहा अदि-বর্তিত হইয়া নর্ডিক মতবাদে (nordicism) রূপান্তরিত হয়। এক্ষণে ভাহারা বলেন, আদিম উত্তর-ইউরোপীয় জাতি উভয় প্রকারের করোটি-বিশিষ্ট: ভবে তাহার। নাল চক্ ও কট। চুল বিশিষ্ট, অতএব ব্লণ্ড এবং তজ্জন্য তাহাদের "ন্ডিক" (উত্তর-ইউরোপায়) নামে চিহ্নিত করা হউক। কিন্তু ইউরোপের উত্তর-পূর্বকোণে এই আক্রতি-বিশিষ্ট লোকেরা মঙ্গোলীয় ভাষায় কথাবার্তা কহেন। সেইজনা কেহ কেহ তাহাদিগকৈ East Baltic race (পূর্ব্ব-বার্ ম্নজাতি ) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ব্ৰজন্ধী (Jochelson-Brodsky) সাইবেরিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে এক তাভার-জাতির সন্ধান বাহির করেন; তাহারা 'রণ্ড'-লকণযুক্ত! এইজন্য জাম্মানীর আইক্ষেত (Bickstedt) এবং ইংলণ্ডের হাডেন (Haddon) Proto-nordic (নিডিক-পুর্বি) বলিয়া একটা কল্পিত জাতির সৃষ্টি করেন। ইহারা বলেন, এই জাতিই দাইবেরীয়ার এই স্থান হইতে ইউবোণে গিয়া নাউক হয় এবং ইহারই প্রতিশ্বনি করিয়া কোন कान ভाরতोय नत्रज्वित थहे Proto-nordic-द्वित दिनिक-चार्वाक्रान

ভারতে ওভাগমন করাইয়াছেন। কিছ ইহাও নভিক মতবাদের রূপান্তর এবং একটা গেঁবামিলনরূপ মত মাত্র।

একণে অ-জার্মানরা নিজক মতবাদকে নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, ইহু।
সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। হ্যাডন (১৪) বলেন, মৃলজাতি (Race) বলিয়া আর
কোন বিশুদ্ধ জাতি নাই। ইউরোপীয়েরা সম্পূর্ণ মিশ্রিত। একণে Ethnic
units, অর্থাৎ এক রুষ্টি-সম্বলিত জাতিসমূহই জগতে আছে; আর চাইন্ড (১৫)
বলিতেছেন— নিডকদের দেবতে উন্নীত করিবার প্রচেষ্টাকে সাম্রাজ্যবাদ ও
বিশ্ব-বিজয় পরিকল্পনার সহিত সংশ্লিষ্ট করা হইয়াছে এবং 'আর্যা শক্ষি ভয়ানক
মল সমূহের দলগত ধ্বনিতে পরিণত হইয়াছে— The apothecsis of the
Nord.cs has been linked with the policies of imperialism
and world domination. The word 'Aryan' has become
watchword of dangerous factions
"। ভিয়েনার Anthropos
পত্রিকার সম্পাদক ব্য়রস্ বলেন, ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা আর্য্য প্রশ্নটির সমাধান
করিবার সময় এখন্ও আসে নাই এবং বেশীর ভাগ জাতিতত্ববিদ্ এখনও
ইণ্ডো-ইউরোপীয়দের প্রাচ্য দেশীয় উৎপান্তর মত পোষণ করেন (১৬)। এই
প্রকারে দেখা যায় যে আর্য্য মতবাদ রাজনীতিক ও জাতীয় সংস্কারের আবর্তে
হাবুডুব খাইতেছে (১৭)।

<sup>58 |</sup> Haddon and Huxley-"We Furopeans"

se 1 V. G. Childe-"The Aryans"

Lichte der historis chen Voel kerkunde"—Anthropos, BK 30; 1935.

Indus Valley Culture' - Man in India; vol. xvi-No 4 & vol. xvii-No. 1.

িক বিদেশীয় বৈজ্ঞানিকেরা মাহাই বনুন না কেন, স্মামাদের দেশেও একদক বৈজ্ঞানিক ভারতে নৃতিকের অফুসন্ধান করেন। জাঁহারা বৈদিক আংব্যেক্স সহিত নভিককে সনাক্ত (identified) করিতে চান এবং ভাহাদের অফুসন্ধান করিয়া অনেক ভারতীয় ভারতে 'নভিক' খোঁজেন। অনেকে হিন্দুর জাতি-ক্ষেদকে সমর্থন করিবার জন্য নর্ভিক মভবাদকে ধারয়া আছেন। বোধ হয়, রশিশ্রম-প্রস্ত বনিয়াদী ভার্বকে বাঁচাইবার শেষ চেটা হইতেছে Race-Theory ভারা উহার সমর্থন।

পুন: হিন্দুর বর্ণভেদকে এক-এক শ্রেণীর গাত্ত বর্ণের সহিত সনাক্ত করিয়া আরও গওগোল সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইউরোপীয় এবং তাহাদের শিস্তোরা আন্ধান্ধ বর্ণ-শ্রেড, অতএব শ্রেডবর্ণের মূলজাতীয় লোক ইত্যাদি ব্যাথ্যা দিয়া নানা মূল-জাতীয় লোকের সংমিশ্রেণে (Race-admixture) হিন্দুর জাতিভেদের উৎপত্তি বলিয়া থাকেন। কিন্তু তাঁহারা প্রাচীন পারশ্রের সমাজ-পদ্ধতির সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন যে তথায় প্রাচীনকালে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক বিভিন্ন বর্ণের বন্ধ পরিধান করিয়া নিজেদের পার্থক্য প্রকাশ করিত। শুক্র বর্ণ বিশুদ্ধতার পরিচায়ক বলিয়া অথকান পুরোহিতেরা শ্রেডবর্ণের বন্ধ পরিধান করিত (Dinkard. Vol. 5. I; P 299); যোদ্ধারা রক্তবর্ণের বন্ধ পরিধান করিত (Dinkard. Vol. 5, P 299); আর সাধারণ লোক শোকের চিক্ত্মরূপ কাল ও নীলবর্ণের বন্ধ পরিধান করিত (১৮)।

এক্ষণে কথা এই ভারতীয়েরা কোন্ মূলজাতীয় লোক? অধিকাংশ নরভত্বিদ্ তাহাদিগকে ভূমধ্যসাগরীয় (Mediterranean Race) জাতির অন্তর্গত বলেন। মধ্য-এশিয়ার আনউ (Anau) সহরের ভূগর্ভে তিন চারি হাজার অথবা তভোধিককাল পূর্বের শুরে যেসব নর-করোটি প্রাপ্ত হওয়া

Dhalla-Zoroastrian Civilization, P 365.

পিরাছে তাহা ভূমধ্যসাগর জাতীয় বলিয়া সনাক্ত করা হইরাছে (১৯)। পারশ্রের লোকদের সাধারণতঃ এই মৃলজাতীয় লোক বলিয়া গণ্য করা হ্র (২০)। বর্ত্তমানে জার্মান নরতত্ত্বিদ্ আইকটেডট (২১) এই মত প্রকাশ করিয়াছেন যে উত্তরণ ভারতীয় (পঞ্চাব ও মধ্যদেশ) এবং দক্ষিণ-ভারতীয়েরা ভূমধ্যসাগরীয় জাতির অন্তর্গত। তবে আরমেনইড জাতীয় এবং অন্যান্য মৃল-জাতীয় লকণের লোকও ভারতে আছেন। মার্শাল বলিতেছেন, পঞ্চাবের লোক চিরকালই মিশ্রিত জাতি (২২)। আফগানীস্থানেও মলিন বা কাল গাত্র বর্ণের লোক রহিয়াছে। আর দেখা বায় যে, বেদের কন্বক ঋষি রুক্তবর্ণ ছিলেন। তাহা হইলে রও বা বেত-বর্ণের জাতি জালিয়া রুক্তকায় ভারতীয়দের জয় করিয়া বর্ণভেদ (জাতিভেদ) স্ঠি করে এবং এই মূলজাতিগত বৈষম্যের উপর জাতি-পদ্ধতি বিবর্ত্তন করে, এই কথা উঠে না।

তাহা হইলে বর্ণভেদ কি প্রকারে উদ্ভূত হইল—পুনরায় এই কথা উঠে। হিন্দুদের ধারণা যে ইহা ভগবং-স্টু—ঋকবেদের "পুরুষ-স্তক্তে" ইহা উল্লিখিত আছে। এই অপৌরষেয় ব্যবস্থা হিন্দুজাতির পক্ষে চিরস্তন। কিন্তু প্রাচীন অনাান্য দেশের সমাজ-পদ্ধতির উৎপত্তির বৃত্তান্তের সহিত তুলনা করিলে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে প্রাচীন ইরাণেও উক্ত প্রকারের ধারণা ছিল। তথায়

Sergi in Pumpelly's "Exploration in Turkestan": Carnegie Publications, No 73.

Russian).

Eickstedt—Rassenkunde Und Rassengeschichte der Menschheit.

Region, Vol. I. Wahenjo-daro and Indus Valley Civi-

শ্রীরের বিভিন্নংশ হইতে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের উদ্ভবের কথাও আছে (২৩) ৯ প্রাচীন চীনে চৌ ( Chou ) বংশের রাজস্বকালে চীনের সমাজ চারি খেণীতে বিভক্ত ছিল এবং পেশা ৰংশগত ছিল (২৪)। তৎপর উজিপ্ট, ব্যাবিলন আসিরিয়াতে ঠিক হিন্দদের ক্রায় সমাজব্যবস্থা ছিল: আর গ্রীসে, আইওনীয়াতে এবং প্রাচীন এসিয়া মাইনরে সমান্ত চারিভাগে বিভক্ত ছিল। সতাই রাম্পে বলিয়াছেন— In Ionia, in European Greece, on the Anatolian plateau and in India we must suppose that here did exist once a social state, which was adopted to the four-fold way of life, (24)-আমাদের ধরিয়া লইতে হইবে যে, আইওনিয়া, ইউরোপীয় গ্রীস, আনাটোলিয়ার উপতাকা এবং ভারতে এক সময়ে এমন এক সামাজিক রাষ্ট্র ছিল যাতা জীবনেক কর্মকাগুকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল। সর্বশেষ দেখা যায় যে, খোদ ইংরেছ ও জামানদের টিউটনিক পূর্ব্ব-পুরুষদের মধ্যে এই ধারণা ছিল। সাগাতে বলে যে রিগ দেবতা তিন প্রকারের আক্রতি বিশিষ্ট তিন শ্রেণীর মামুষ अष्टि करत्न-Thrall (मान ) Karl ( क्रवक ), Jarl ( रवाका ) (२७ ) :: আবার, Heimdall সাগাতে (Saga) Jarls, Yeomen এবং Thralls এই নাম প্রদত্ত হুইয়াছে। এবং পুরুষস্কু অপেকা এই টিউটনিক গরে আরও: স্থুম্পষ্টরূপে বিভিন্ন শ্রেণীর মানবের আরুতিরও পার্থক্য বলিত হইয়াচে. অথচ ইউরোপীয়েরা তরাধ্যে বিভিন্ন মূলজাতির অভিত্ব দেখিতে পাইলেন না, অক্সপক্ষে

ve | Dr. Dhalla—"Zoroastrian Civilization, P 285; "Dinkard"—Vol. I, P 37.

Rel Li Ung Bing,— Outline of Chinese History": Chap X, P 48.

Religion" P 246.

Mc Culloch—The Mythology of all Races; Eddic—ch. 17; Bluntschli—The Theory of the State.

হিন্দুৰ বৰ্ণতেকে জাহায়। বৈভিন্ন ন্দ্ৰাভিন্ন প্ৰাৰ্থ পাইলেন। আসলে, এই ভূলিনাৰ্থক পাঠ বানা এই স্থান পাই বৈ প্ৰাচীন ইংগ্ৰা-ইউন্নোপীয় এবং আনানা প্ৰাচাদেশীয় ভাতিসমূহের মধ্যেও বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সমাজ-পদ্ধতি ছিল ; ইংগ্রাপ্ত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সমাজ-পদ্ধতি ছিল ; ইংগ্রাপ্ত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সমাজ-পদ্ধতি ছিল ; ইংগ্রাপ্ত বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত সমাজ-পদ্ধতি ছিল না।

#### [ इरे ]

# > हिंग्नू जमांज-विकाम

একশে কথা এই যে, ভারতে এই সামাজিক ভেদ বর্ত্তমানের জাতিভেদরশে
কি প্রকারে বিবন্ধিত হইল। হিন্দুর বর্ত্তমান জাতিভেদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা
মত প্রচলিত আছে; তন্মগ্যে ইউরোপীয় পণ্ডিতদের মণ্যে অনেকে আজকাল
ইহার উৎপত্তি অর্থনীতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বিবেচনা করিভেছেন
(২৭)। ইহা এক একটি পেশা লইয়া এক একটি গিল্ড বা সংঘ হইয়াছিল, সেই
গিল্ডগুলিই বর্ত্তমানের জাতিসমূহে বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ইহাই মোটামুটি নৃতন
দলের ধারণা। ইহা সত্য যে বর্ত্তমান জাতিগুলির উৎপত্তির অন্নসন্ধান করিলে
দেখা (২৭ ক) যায় যে একটা পেশা লইয়া একটা জাতি গঠিত হইয়াছে; আবার
একই জাতি হইতে একদল বিভিন্ন পেশা অবলম্বন করিয়া কালে আবার নৃতন
জাতিতে পরিণত হইয়াছে। এই অস্প্রানটি প্রতিনিয়তই সংঘটিত হইতেছে!
আবার এক একটি কৌম (tribe) অবস্থার পরিবর্ত্তনে endogamous casteক্রেশে পরিবন্তিত হইতেছে। রিসলী এইগুলিকে Ethnic castes বলিয়া
অভিহিত্ত ক্রিয়াছেন। পশ্চিম-পঞ্চাবে জাট ও গুজার কৌমের। পূর্ব্ত-পঞ্চাবে

Nesfield বাড়াত Koeppers, Bougle—"Essai Sur le Regime de Castes (1908); Max Weber—Grundriss der Sozialoekonomik, Ch. IV Religioes Soziologie.

বাস করিয়া ছাতিতে পরিণত হইয়াছে (২৮) আবার বিভিন্ন যাযাধার কৌমগুলি (wandering theivish tribes) বর্ত্তমানের গভর্গমেন্টের নিকট হইতে জমি পাইয়া এক ছারগায় বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া endogamons caste এ পরিণত হইতেছে (২৯)।

কিন্ত শেশা লইয়া পৃথক সামাজিক লোকসংঘ সংগঠিত হইতে পারে বটে, কিন্ত তাহাদের মধ্যে আহার ও বিবাহ বন্ধ হয় কেন? জার্মান সমান্ধতন্ত্রীলা ম্যাক্সওয়েবার (ইনি ধর্ম দারা ইতিহাদের ব্যাখাা—Religious Interpretation of History করিয়াছেন) বলেন, ইহার সহিত ধর্ম ভাব বিজড়িত আছে। কিন্ত এই ধর্ম ভাবটি কি? প্রাচীন ও আদিমাবন্ধায় অবস্থিত কৌম-গুলির মধ্যে এই ধর্ম ভাব কি টটেম ও তং-প্রস্তুত সংশ্লিষ্ট ব্যাপার নয়? ম্যাক্স ধরেবারের মতে টটেম-প্রস্তুত তার্গুলিই খাছাখাছা, স্পর্ম এবং কাহার সহিত্ত আহার করিতে পারা যায় ইত্যাদি অক্ষণ্ঠান সৃষ্টি করিয়া Stand কে সোমাজিক পদ) caste এ পরিণত করে।

#### ২ ভাবু-ভত্ত

এতদার। লোকসমষ্টি আইন ও আচারগত রক্ষাকবচ (Guarantee)
ব্যতীত ধর্মাস্টানিক (ritual) রক্ষাকবচ প্রাপ্ত হয়। তাবু গুলি (taboo)
(৩০) অহসদ্ধান করিলে দেখা ঘাইবে যে তাহা কতকগুলি বিধি-নিষেধে
আবদ্ধ; আবার সেইগুলিকে বিশ্লেষণ করিয়া কেবলমাত্র খাদ্য ও স্পর্শক্ষনিত
ভাবুতে পবিণত করা যায় (৩১)। প্রকারভেদে তাবুগুলি হিন্দুর আচার মধ্যে স্থান

રુકા Ibbetson—Tribes and Castes of the Punjab.

Representation of the second s

vo 1 Crawley—The Mystic Rose.

b) | Dr. B. N. Datta-Studies in Indian Social Polity.

পাইয়া "দোব"রূপে নির্মণিত হয়। মধ্যমুগে ভারতের বৈঞ্চব পণ্ডিতেরা তিন্
প্রকারের 'দোব" গণনা করিরাছেন: (ক) জন্যদোব; (খ) স্পর্শদোব ও (গ)
দৃষ্টিদোব। আবার ক্রয়ডের ন্যায় মনন্তব্বিদ্ ও ম্যাক্স স্মিডটের ন্যায় জাতিভববিদ্ পলিনেদীয়দের মধ্যে জাতিভেদ ও তাব্-বিশ্বাদ নিরীক্ষণ করিয়া উদ্ধ্ অস্কুটানের মধ্যে শ্রেণী-লক্ষণ (class-character) দেখিতে পান (০২)। কাহার সহিত বৈবাহিক-সম্বন্ধ স্থাপন দিরিতে পারা যায়—এই সকল প্রশ্নের মধ্যে শ্রেণী-চৈতন্ত্র (class-consciousness) রহিয়াছে! প্রাচীন ভারতেও মহেশ্বোদাড়োর সময় হইতে টটেম-বাদের অন্তিন্তের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, পণ্ডিতের। ইত্যো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে এই বিশ্বাদ পাইয়াছেন; কেছ কেছ আবার অক্স্যান করেন, বেদেও উহার অন্তিন্ধ ছিল (৩৩)।

কেবল শ্রেণী-চৈতন্ত থাকিলেই ছুঁতছাতের উৎপত্তি সৃষ্টি হয় না। সমাজতত্তবিদেরা বলেন, তাবুর পশ্চাতে বিদ্যমান থাকে "মানা" (Mana) বিশাস।
ইহার অর্থ—একটা অতিন্দ্রীয় শক্তিতে বিখাস। আদিম জান্দিনমূহের মধ্যে
বিশাস বে মানব শরীর ও বিভিন্ন প্রব্যাদির মধ্যে একটা অতিন্দ্রীয় শক্তি (মানা)
আছে এবং এই শক্তি আধারাম্বায়া ভাল বা মন্দ ফল উৎপাদন করে। উচ্চ
শ্রেণীর লোকের 'মানা' অধিকতর কার্য্যকারক এবং নিম্নশ্রেণীর লোকের 'মানা'
মন্দফল প্রদায়ক। এইজন্ত পলিনেশীয় অভিজাতেরা কোন স্থানে আহারার্থ
নিমন্ত্রিত হইলে তাহারা আগে আহার করিয়া গোলামদের ক্লম্বে আরোহণ পূর্বক
চলিয়া বায়, কারণ মাটি নিম্নশ্রেণীয় লোকদের স্পর্ণে তাবু মধ্যে পরিগণিত হয়।
পলিনেদীয়ুরা মুক্ত-বাজার পূর্বের বাড়ের মাংস ভক্ষণ করে; কারণ, তাহা হইলে

Freud-Totem & Taboo; Max Schmidt-Ethnoogy.

Macdonell—Vedic Mythology.

ৰাঁড়ের স্থায় তেজ ভাহার শরীরেও আসিবে। এবপ্সকারের স্থব্যগুণ ও স্পর্শ-জনিত ভালমন্দ ইউরোপে নেদিন প্রয়ন্তও ছিল। খুষ্টীয় অষ্টাদণ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডের রাজা স্পর্শ দারা লোকের scrofula প্রভৃতি রোগ ব্যারোগ্য করিতেন, এই বিশ্বাস লোকের ছিল (৩৪)।

ভারতীয় সমাজেও এই 'মানা'-বিশ্বাস বহু প্রাচীনকাল হইতে • দৃষ্ট হয়!
এইজন্তই চণ্ডালের জল বিশ্বামিত্রের নিকট অস্পৃশ্ন ছিল, যদিচ ক্ষ্ধার জালায়
উাহার মাধকলাইয়ের ডাল খাইতে কোন আপত্তি ছিল না (ছান্দ্যোপেন্দ্রিষদ)। প্রাচীন তার্গুলিই বিভিন্ন সামাজিক বিধি-নিষেধ হইয়া আজও
বর্ত্তমান আছে। এই শক্ষটি অথর্কবেদে "সাপ-ভাড়ান" ময়ে ব্যবহৃত হইয়াছে।
তুলনামূলক পাঠ দারা প্রাচীন সভ্য ও বর্ত্তমানের আদিম অবস্থার জাতিসমূহের
মধ্যে যে প্রকারের তাবু অথবা বিধি-নিষেধের উৎপাত দেখা যায়, প্রাচীন
ভারতেও তদ্ধপ ছিল (৩৫)। আজ টটেম-প্রস্তুত নিষেধগুলির অর্থ না বুঝিয়া
আমরা উহাকে সনাতন ধর্ম-ব্যবস্থা বলিয়া বিখাস করি।

ে, বেদপ্রস্থৃত আর্যাদের ধর্মগুলি ভারতের বিভিন্ন ম্লজাতীয় লোকদের বরাবরই হজম করিয়া আসিতেছে। বিশেষতঃ রান্ধাগদম সর্ব্বগ্রাসী। একটা জাতিকে জীলাভূত করিতে গিয়া ভাহার স্প্রতিষ্ঠিত সংস্থারগুলিকে রান্ধাগদম মানিয়া লয়। আজও সেই অমুষ্ঠান চলিতেছে! কাজেই সেই জাতির পূর্ব্ব-সংস্থারগুলিকে রান্ধাগ-ধর্মের সহিত থাপ থাওয়াইয়া হজম করা হয়। এই প্রকারে নানা জাতির নানা টটেম-বিশ্বাসজনিত সংস্থার হিন্দুর ধর্ম বিশ্বাস-বংশ পুহীত হইয়াছে। পুরাণে বৃক্ষরূপ টটেম রান্ধাগদ্বে জীলাভূত হইয়াছে। যথা,

৩৪। Boswell – Life of Johnson — জন্সন্ হয়ং এই প্রকারে Scrofula ব্যারামের জন্ম রাণী Annie-র স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত পুস্তকে উল্লেখ আছে।

ve | Dr. B. N. Datta-Op. cit.

क्ष्मभूयांत्र नागवथर् "मुप्र" विनन, 'ख्वग्र र वृक्षक्री इन এ महर चान्हर्रग्र क्या, ठाजुर्यात्म त्वन प्रक्र वाम करतन" (२०२१)। त्वरम व्यथ বুকের মহিমা বর্ণিত আছে, বৌদ্ধেরাও অর্থপুরুকে প্রভাবান; অন্তদিকে মহেছো-দাড়োতে অরথবৃক্ষের পূজার নিদর্শনপ্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে বলিয়া পণ্ডিতিরা অক্সমান করেন। সেইরূপ বৈষ্ণব শাস্ত্র-সমূহে আমলকী ও তুলসী গাছের মহিমা প্রকীর্ত্তিত আছে। আবার বাঞ্চলার নব-স্থৃতিতে নৈষ্ট্রিক হিন্দু বিধবার মুখ্র ভাল ভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। পুন: অমুক দিবলে অমুক জিনিষ ভক্ষণ নিষেধ, অমুক সময়ে অমুক স্থানে যাওয়া নিষেধ, আঁকার ভয়, বাঁকার ভয়, হাঁচি-টিকটিকির ভয় ইত্যাদি আজ হিন্দুধমের অদ বলিয়া গৃহীত। কিন্তু হিন্দুর কোন ধর্ম তত্ত্বো দর্শনশাস্ত্রে এই নিষেধ-বিধিগুলিকে ধম্মের অঙ্গম্বরূপ পাওয়া যায় ? মহুস্থতিতে "মংস্থাদ: দর্কমাংসাদ" (৫।১৫) বলিয়া ব্রাহ্মণের মংস্য ভক্ষণ নিষিদ্ধ আছে; কিন্তু বাঙ্গলার নব্য স্থৃতিকার রঘুনন্দন বাঙ্গলার আহ্বাদের উহা খাইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। এরপ হইল কেন্? ইহার কারণ, বাদালী জাতির যেদব সংস্কার ও প্রাকৃতিক কারণবশতঃ দৈনন্দিন জীবনের বাবস্থা তাহা কোন ধর্ম ই উডাইয়া দিতে পারে নাই। অহুরূপ অহুসন্ধানপূর্বক অগ্রসর इंटेल (प्रथा यांट्रें(द रा., वांडेबी, माँ। बंडान, काहाड़ी প্রভৃতি আদিম জাতীয় লোকেরা হিন্দু হইয়া ভাহাদের টটেমকে পরিত্যাগপুর্বিহ ব্যক্ষা দেবতার উপাসনা করিতেছে, কিব্ব তাবগুলি এখনও পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয় নাই (৩৬)। এই প্রকারে দেখা যায়, আদিম ও প্রাচীন সংস্কার এবং বিধি-নিষেধগুলি হিন্দুর ঘাড়ে চাপিয়া রহিয়াছে। সেগুলি নিশ্চয়ই আদিম কৌমগত ছিল। পরে কৌমগত শ্রেণী বা সংঘদমূহ সংগঠিত হইকে ঐ নিষেপগুলিও শ্রেণী-স্বার্থের

Tribes and Castes of North-Eastern In lia — "Man in India," al. xiii. Nos 2 & 3.

ক্ষণকবচরণে তথাধ্যে কার্যাকরী হয়। নিম-পেশার লোকদের "মানা" মন্দ্র, আর উচ্চ-পেশার লোকদের "মানা" ভাল। সামস্কতান্ত্রিক মুগে বংশ গু কৌমগত কৌলন্যের সংস্কার আবির্ভাব হওয়ায় অনেক জাতির পতন ঘটেণ এইজনাই বোধ হয় ক্রষিজীবী বৈশ্য এক সময়ে দ্বিজ্ব হইতে পতিত হয়; আবার রক্ষক ও করন্সাগোপ (ইহারা পশু castrate করেন, বান্সলায় এই জাতি আছে।) অস্পৃশ্য হয়, পক্ষাস্করে সংগোপ বান্সলায় জলাচরণীয় সংশৃদ্র। বাহারা তিল পিষিয়া তৈল তৈয়ার করেন তাঁহারা অনাচরণীয় তেলীবা 'কল্' হইলেন; আর অপর একদল তিল বেচেন বলিয়া 'তিলি' নাম নিয়া আচরণীয় বলিয়া ব্যবস্থা পান! এবম্প্রকারের কারণবশতঃই বোধ হয় ম্বর্ণকার পতিত (৩৭)।

লেখকের অস্থ্যান এই বে, মধ্যযুগের নব-বৈষ্ণবেরাই 'ছুংছাং' দোষটি অভিমাত্রায় বাড়াইয়া তোলেন। কথিত আছে, রামান্থজ হইতেই নানাবিধ দোষের ব্যাখ্যান দেওয়া হয়। গোপাল ভট্ট ও সনাতন গোধামীক্ষত "হরিভজ্জিবিলাস" (ইহা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্বতিশাস্ত্র) পাঠে স্পট্টই প্রতীয়মান হইবে বে, এই সকল দোষসমূহের ভিত্তি হইতেছে সমাজতাত্বিকদের "মানাবাদ"। আন্ধণের দৃষ্টি শুন্তায়ের উপর পতিত হইলে তাহাতে দোষ হয় না, কিছ ইহার বিপরীতটি ঘটলে মহা-সর্বনাশ! বাংলারই অনেক ষায়গায় রান্ধণেরা শুন্তের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ বা শুন্তের বাড়ীতে পূজা করিতে গিয়া নাটিতে মন্তক স্পর্শ করিয়া দেবতাকে প্রণাম করেন না! ইহা কেবলমাত্র জ্বাত্যাভিনান এবং ইহার পশ্চাতে প্রেণী-লক্ষণ লুকায়িত আছে।

এইসব স্থলে পূর্ব্বোক্ত পলিনেদীয় অভিসাতদের সংস্কারের প্রতিধনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। উচ্চবর্ণের স্পর্শও তদ্ধপ, আবার দ্রব্যগুণ আছে। তুলদীপাতা

৩৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে স্থাকারকে প্রথমে 'সংশূদ্র' বলা হইরাছে, পরে শাবার ব্রহ্মণাণে পতিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে (ব্রহ্মণ্ড, ১০।১৫—১৫) ।

বাইনে অমুক গুণ হয়, দেবতার প্রদাদ ভকণ করিলে উহার গুণ ভোজনকারী প্রায় হয়। এইজন্য মহাপ্রদাদের গুণ আছে (হিন্দুর মহাপ্রদাদ ভকণ, রোমান কারণালিক পৃষ্টানের Lord's hosts এবং সকল সম্প্রদায়ের পৃষ্টানের ধ্রানের ধ্রানের ধ্রানের ধ্রানের দিলারের পৃষ্টানের প্রানের কারবাণী ও সেই মাংস ভক্ষণ প্রভৃতির মূলে একই Mana-spirit কার্য্যকরী হয়)। এই সকল সংস্কারের মূলে তাবু ও মানা-শক্তির' প্রয়োগ হইতে দেখা যায়। কাজেই প্রত্যেক কোন ও প্রোণীর প্রাচীন সংস্কারগুলিকে হিন্দুর জাতি-ব্যবস্থার মধ্যে দেখিতে পাভয়া যায়। এইজনাই অম্ককে বিবাহ করা নিষেধ এবং অম্ককে স্পর্শ করা নিষেধ প্রত্যক জাতিকে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

পূর্বেই বলা ইইয়াছে, এই তাবুগুলির মধ্যে শ্রেণী-লক্ষণ বিদ্যমান রহিয়াছে।
কর্ম নিয়া মাক্ষয় সংঘবদ্ধ হইল বটে, কিন্তু এক শ্রেণীর লোক আর একদল লোক
হইতে উচ্চ হয় কি প্রকারে? এন্থলে আমাদের class character এবং
ভাষার পদ নিরূপণ করিতে ইইবে।

# ৩ হিন্দু বর্ণ-তত্ত্ব

ভারতের বর্তমান জাতিভেদ (Caste system) বুঝিতে হইলে বেদ ও স্থৃতি বিশেষ সহায়ক হইবে না; কারণ, দেখা গিয়াছে যে বর্তমানের সমাজ বিবর্তিভ হইবার পূর্বেই স্থৃতিসমূহ :লিখিত হইয়াছে। বর্তমান জাতিভেদের ভিত্তি হইভেছে হিন্দু-সভাতার শেব যুগের পেশাগত 'গিল্ড-পদ্ধতি' (১) এবং উহার সহিত হিন্দুর হাড়ে-মাংসে বিজ্ঞাতি ও মজ্জাগত আদিমাবস্থা-প্রস্ত magic, sympathetic magic, Mana-spirit, Taboo:প্রভৃতিতে বিশাস

১ ন লেখমালায় উল্লিখিত শ্রেণীসমূহ একণে সেই নামের জাতিসমূহে বিব্যক্তিত হইরাছে।

একটা জনসংঘের পেশা ছারা উহার স্থাতে স্থান নিরূপিত হয় এবং তাহার শামাজিক পদ (status) অকুষায়ী তাহার 'মানা' ও পদ প্রাপ্ত হয়। কাজে-কাজেই শ্রেণী-চৈতন্ত প্রণোদিত হইয়া এই জনসমাজ নিজ অপেকা নিম্নণদের দমাজের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান ও আহার-বিহারাদি সম্পর্কিত সম্বন্ধ ম্বাপনে নিতান্তই অনিজ্ঞক। আদিমকাল হইতে আজ পর্যান্ত বিবাহ ও আহারাদি বারাই সামা স্থাপিত হইতেছে। কেন আফি কায় ইউরোপীয় উপনিবেশসমূহে এক আমেরিকায় অ-শেতজাতীয় লোকদের (coloured men) সহিত খেড-কাষেরা এবস্প্রকারে সাম্য স্থাপনে অনিচ্ছক এবং অনেক স্থলে আইন ঘারা বিবিধ বিধি-নিবেধ স্থাপিত হইয়াছে? উক্ত দেশসমূহের সামাজ্যবাদী লেখকেরা ইহাকে "উচ্চ সভাতা" রক্ষাকরে এবং Engenics-এর অভুহাত দেখান (২)। কিন্তু এই সকল জাতিগত বিদ্বেষের (race-prejudice) গুলে কি অর্থনীতিক ভিত্তি নাই? আসলে, এরপন্থলে শাসক ও শাসিত, বিজেতা ও বিজিত জাতীয় মনোবৃত্তি-প্রস্থত উচ্চ ও নীচ জাতিরূপ ধারশ নুকায়িত থাকে। আত্মকাল সামাজ্যবাদীয় মনোবৃত্তি যত বৃদ্ধি পাইতেছে, দাতিগত বিষেধও জগতে তত উগ্র হইতেছে। ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে শ্রেণী-লক্ষণ, যাহা শোষক ও পোষিতের অবস্থা-সঞ্জাত। আজকাল জগতে কোনু রাষ্ট্রের লোকেরা উচ্চজাতীয় এবং কোনু লোকেরা নীচ জাতীয় তাহা কে নিরূপণ করিবে ? রাজনীতিক সংগ্রামই উহা নিরূপিত করিতেছে বলিয়া

২। একবার প্লাসপো সহরে Swimming pool-এ তথাকথিত রক্ষীন লোকদের (coloured men) sanitation-এর অজুহাত দেখাইয়া সান করিজে নিষেধ করা হইয়াছিল! আমেরিকায় নিগ্রো জাতীয় লোকেরা বেতকায়দের দহিত এক জায়গায় স্নান করিতে পারে না। অবশ্য বিশ্ববিভাগিয়ে কোন নিষ্ণে নাই কিন্তু তথাকার swimming pool-এও তাহারা যায় না। সামাতিক নিষ্ণেই সেখানে কার্যকরী হয়!

আতিভাত ইইতেছে (৩)। তাহা ইইলে দেখা যায়, রাষ্ট্র-শক্তিই একটা লোক-সমষ্টির মান-মর্যাদার ভিত্তি। উচ্চ-বৃত্তিধারী লোক রাষ্ট্রশক্তির বলে বলীয়ান ক্রইয়া সমাজে স্বীয় পদ-মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে। বাঞ্চলার অতীতে ক্রেন মসীলীবী কামন্ত আন্ধানের নীচে স্থান পাইল এবং 'সং-শুক্রদের' মধ্যেও 'শ্লেষ্ঠ' বলিয়া গণ্য হইল (বল্লাল-চরিত ক্রষ্টবা) তাহার কারণ রাজনীতিকেতে অফসন্ধান করিতে হইবে। কেন গুর্জ্জর প্রতিহারদের শাসকলেণীয় প্রতিহার-প্ৰশাস্ত্ৰ কৰিছে কৰে প্ৰতি ক্ৰাঠগণ নিজেদের কতকগুলি রাষ্ট্র স্থাপন করিয়া ক্ষতিয়ত্বের দাবী করিতেছে; মারাঠাদেরও তব্দ্রপ অবস্থা—ইহার কারণ 'পুরুষ স্কু' ও স্বতিতে পাওয়া ঘাইবে না; ইহার মলীভুত কারণ রাজশক্তির মধ্যে নিহিত আছে। কোন পেশা বড়, আর কোন পেশা নিক্ট উহা কি প্রকারে নির্ণীত হইবে ? বাললায় কায়ন্থ उपात्री लाकिता किन निष्कतित्र उक्त विवास मान करतन ? किन वर्गाध्येमी সমাজে গন্ধ-বৰ্ণিক জলাচরণীয় ও সংশূস বলিয়া বিবেচিত এবং স্থবৰ্ণ-বৰ্ণিক শুভত গুকেন তিন শ্রেণীর তেলীর মধ্যে—"কেই চাষী, কেই ঘনা, কিনিয়া বেচয়ে কেহ ভেল" ("কবিকল্বণ চণ্ডী" দ্রষ্টব্য )—পার্থক্য উপস্থিত হইল, কেনই-বা একই জাতির মধ্যে একদল উচ্চ ব্যবসায়ী বা জমিদার হুইয়া 

৩। ভাসাই সদ্ধির পর লেখকের জনৈক জার্মান সহপাঠা বলেন, একজন করাসী সামরিক কর্মচারী তাহাকে লেখকের অধ্যাপকের নাম করিয়া বলেন—ছিনি যদি যথার্থ বৈজ্ঞানিক হন তাহা হইলে ছিনি অবশু ত্বীকার করিবেন যে Latin Culture জার্মান Culture অপেকা উচ্চ। ইহা শুনিয়া লেখক বলেন যে ইহা রাজনীতিক কথা। বিগত যুদ্ধের পর জার্মান জাতি বিজেত জাতীয় লোকদের সম্মান দেখাইত। বজান যুদ্ধের পর আমেরিকায় কাগজে পরে কুলুগেরিয়া হসভা জাতির মধ্যে গণ্য হয়। ফ্র-জাপান যুদ্ধের পর আপানের্থ শিল্পর্যাদা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পুন: ১৯৪৫ খ্ব: পরাজিত জার্মানীর এবং বিজেত লোজিয়েট-ফ্রেরর পদ আজ কি ?

বাষ্টিক জীবনে স্থান পাইতেছেন এবং কেনই-বা প্রাচীন বুভিধারীরা "ভ"ড়ি" নামে অভিহিত হইয়া অসং শূদ্রতে পতিত হইয়া রহিয়াছেন এবং তজ্জ্ঞ রাষ্ট্রিক-জীবনে তাহাদের স্থানও শাসকদের দারা নির্পিত হইয়াছে; বেনই-বা ভারতের অনেকন্থলে তুই প্রকারের কায়ন্থ দেখা যায়, যাহাদের মধ্যে উচ্চ-বৃত্তিধারিগণ 'কায়স্থ' ও ভদ্রলোক এবং কয়েক শতাব্দী ধরিয়া ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছেন আর হালচাষীশ্রেণী "লাকলা" অথবা "হেলে কায়েত"রূপে ভত্ত কায়স্থদের সমাজ হইতে পুথক হইয়া বাস করেন (ইহাদের সহিত বৈবাহিক আদান-প্রদান চলে না) (৪); কেনই-বা স্থানবিশেষে 'কায়স্থ' ভত্র জাতি ও 'কায়েত' নিমু জাতি ? 'কায়েত'দের সম্পর্কে ছড়াও প্রচলিত আছে: — কায়েত কা ঘর পাণি পিয়া বাচেনা কোই জাত।" কেন এবং কি প্রকারে বছবিধ বাধাবিদ্ন সত্ত্বেও (৫) রাজপুত-ক্ষত্রিয় শাসকরপে উন্নীত হইল; আর কেনই-বা গাগাভটের বিধান (স্কন্ধ পুরাণান্তর্গত স্থাদ্রিখণ্ড দ্রষ্টব্য) এবং অস্তান্ত পুরাণ ও বান্ধণদের বিধান সত্ত্বেও কায়ন্তেরা ভারতে ক্ষত্তিয় বলিয়া সর্বজন স্বীকৃত হয় নাই; কেনই-বা পশ্চিমের চাষী কুরমী (ইহারা বর্ত্তমানে ক্ষত্তিয়ত্বের দাবী করিতেছেন) মধ্যভারত ও মহারাষ্ট্রে 'কুনবী'-রূপে পরিচিত হইয়া শিবাজীর সময় হইজে 'মারাঠা' নামে ক্ষতিয়ত্বের দাবী করেন এবং মারাঠা সন্ধারেরা ক্ষত্রিয়বংশীয় বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন: কেনই-বা জাঠ

৪। নগেব্রনাথ বস্থ—বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, 'রাজফাকাণ্ড'; কায়ত্বের বর্ণ নির্ণয়; Ethnology of the Kayasthas পৃ: ১৫০, ১৬৪; শ্রীযুত বস্থ ইহাদের উপকায়ত্ব বিলয়তেন।

৫। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ (ব্রহ্মকাণ্ড, ১০।৯৬—১০৬) ও বল্লাক্র বিতে রাজপুতকে বর্ণশ্বর বলা ইইয়াছে। বালালায় ফলা পঞ্চানন বর্ণশ্বর বলিয়া তাহাদের ক্ষতিয়-ছের দাবী অস্বীকার করিয়াছেন। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, রাজপুতের সহিত বিবাহ হইলে জাতিপাত হয়। আজও উত্তর বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে ঘাটোয়াল, ভূইয়ী প্রস্তৃতি কাতিয়া রাজপুতকে ছেলাদের নিয়ন্তরের জাত বলিয়া গণ্য করে।

**ষতীতে** অতি হীনাবস্থাপ্ত জাতি ছিল এবং পঞ্জাব ও রাজপুতানার উদয়পুর অঞ্লে ব্রাহ্মণ-বঞ্জিত--গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা তাদের হাতে জল থায় না---এবং উত্তর-রাজপুতানায় ,তাহারা সংশূল, এমন-কি ক্ষতিয়ত্বের দাবী করে? এই প্রকারের সকল তথ্যের ব্যাখ্যা নির্দ্ধারিত হইলে বর্তমান ভারতের **জাতি-**ভেলের মূল তথ্য আবিষ্কৃত হইবে। নানা উপাদানের (factors) একত সমাবেশে জাতিভেদ-পদ্ধতির স্ঠি হইয়াছে। এই সকল উপাদানের মধ্যে প্রাচীন কৌমগত ধর্মের (tribal religion) 'মানা' ও 'তাবুর' প্রভাব বিক্সভিত হইয়াছে। দর্বোপরি "শ্রেণীদংগ্রাম" দ্বারা প্রত্যেক জাতির স্থান বা পদ সমাজে নির্দ্ধারিত হইয়াছে,—এইরপ অফুমান করা ঘাইতে পারে টি উপরোক্ত জাতিগুলি খেনী-সংগ্রাম দারা বর্ত্তমানের সামাজিক পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই শ্রেণী-সংঘর্ষ মধ্যে অর্থনীতিক-রাজনীতিক কারণবদতঃ যে-জাতি ঘতটা রাষ্ট্রক ক্ষমতা সনাব্দের মধ্যে প্রয়োগ করিতে পারিয়াছে দেইজাতি সমাক্ষে ততটা মহ্যাদা ,নিজের জন্য অর্জন করিতে পারিয়াছে। এই কারণবণতঃ "লাকলধারী কায়েত" অপেক্ষা কাফনগো, কারিন্দ, দেওয়ান প্রভৃতির বৃদ্ধিধারী মদাজাবী কাষ্ট্ৰ উক্তপদত্ব ভদ্ৰজাতিতে বিবৰ্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু যেসব জাতি লাক্ল ত্যাগ করিয়া তরবারী ধারণপূর্বক অতীতে শাসকশ্রেণীতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহারা আজ ক্ষত্রিয়শাসকে পরিণত হইয়াছে: অক্সপক্ষে কাষ্ণনগো-গিরি, কারিন্দগিরি, ওকালতি করিয়া শাসক-প্রেণীতে উন্নীত হওয়া ষায় না। সেইজন্ত ভক্ত কায়স্থের বিবর্ত্তন আর অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। ৰান্তৰ রাজনীতিকেত্রে বাজাদের ব্যবস্থাপত্রের কোনও মূল্য নাই, এই সত্যটি প্রতিনিয়তই পরিলক্ষিত হয় ( ৬ )।

ভ। ৰাত্তবক্ষেত্রে 'ব্যবস্থাপত্র' ও 'ফতোয়া' কার্যকরী হয় না। হিন্দুর পক্ষেত্র লিক্তর দেখা হান এবং মৃত্যুসমানের পক্ষেও উজ্ঞা। বিগত মহাসমরের ক্ষেত্র ভূতিই সলিকার 'জেহাদ'র কতোয়া ভাত্বের সেখ্-উল্-ইন্লামের এবং করের বাবের সেখনের ক্ষেত্র ক্ষেত্র বাব্যবসী হয় নাই।

পঞ্চাবের অবস্থা পর্যাবেক্ষণ কবিয়া Ibbetson সভাই বলিয়াছেন, Caste is a status-group (৬)। জাতি হইতেছে একটি বি॰ ষ্ট মৰ্য্যাদাপ্ৰাপ্ত লোক-সমাজ। কিন্তু হিন্দুর অধ:পতনের যুগে এই পদ-মধ্যাদার আর নৃতন বিবর্তন হয় নাই। যে যে-পদ অর্জন করিয়াছে, দে দেই পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উহা রক্ষা করিবার জ্বন্ত এই কয়েক শতান্দী নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসন্থাদে জীবন কাটাইয়াছে। লেখক বহুপূর্বে বর্ত্তমান জাতি-পদ্ধতি সম্পর্কে এক ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন-A caste is a group sentiment of safety ( ৭ ) অৰ্থাৎ বর্ত্তমানে জাতি হইতেছে একটা লোক-সমষ্টির পদ-মর্য্যাদা বা শ্রেণীগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্ত সমষ্টিগত ভাব যাহাতে তাহা অক্ষুর, অটুট ও নিরাপদে থাকিতে পারে। আজ জাতির গণ্ডীর মধ্যে বাস করিয়। সেই লোকনমষ্টি নিজেকে বাঁচাইয়া রাখিতে চায়। যথন কেহ বলেন, 'অমুক আমার জাতি মারিল' বা 'আমি জাতিচাত হইলাম' তথন দেই লোকের সামাজিক মর্যাদাতে আঘাত ক বা হয়, অথবা তাহাকে তাহার সামাঞ্জিক শ্রেণী হইতে বিচ্যুত করা হয়, নেই ব্যক্তি নিজের সমাজের মাপকাঠি শ্বারা অবনমিত হয়। কিন্তু এই সকল জাতিচ্যত লোক বা অন্ত প্রকারে নব-সংঘবদ্ধ লোকসমূহ একত্রিত হইয়া পুনরায় একটা সমাজ গঠন করে। কালক্রমে উহা একটি নৃতন জাতিতে বিবর্ত্তিত হয় এবং পরে এই নৃতন জাতিটি কল্পিত চাতুর্বর্ণ্য ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি বর্ণমধ্যে গুণকর্মামুসারে প্রবেশ করে অথবা তাহার জন্ম চেটা করে। এই অক্ষণ্ঠানটি চিরকালই ভারতে চলিয়া আদিয়াছে। এইজন্মই হিন্দুব মধ্যে এত বিভিন্ন প্রকারের 'জাতি'।

<sup>1</sup> Ibbetson—A glossary of the Tribes & Castes of the Punjab.

<sup>\*</sup>Anthropos'; "Studies in Indian Social Polity" Bell!

-

'চাতুর্বর্ণা' একটি কল্পনা (Fiction) মাত্র; যুগে যুগে চাতুর্বর্ণা সৃষ্টি হইতেছে ধারং আজও ভারতে ত্রান্ধণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শুদ্র সর্বতি সৃষ্ট হইতেছে ! চক্ষ্মান শাত্রই ইহা দেখিতে পান (৯)।

আৰু হিন্দুসমাৰ অসংখ্য ৰাতিতে বিভক্ত, প্ৰত্যেক জাতির নিজের নিয়মকান্থন, সামাজিক রীডিনীডি (mores) ও পুরোহিত প্রভৃতি দারা একে আয়ু হুইতে পুথকীকৃত। এইছয়ুই বলিতে হয়, Hindu society is a congeries of communities, অর্থাৎ হিন্দুসমাজ বিভিন্ন সমাজের সমষ্টিমাত্ত ) একটা কেন্দ্রীভত রাজনীতিক-সামাজিক শাসনের অভাবে একজাতিত্ব (nationhood) প্রাপ্ত না হইয়া বিভিন্ন লোকসমৃষ্টি বিভিন্নভাবে গতিশীল হইয়াছে। এইজন্মই রাজনীতিক্ষেত্রে বলা হয় যে, হিন্দুরা শতধাবিচ্ছিন্ন কিন্তু ইহাতে এই সকল উচ্চ-নীচ জাতিরা আদৌ লজ্জিত নয়। এইজনাই লেখক অক্সত্র বহুপূর্বেই ৰালয়াছেন, বৰ্তমানে 'A 'caste' is a family pride" অৰ্থাৎ জাতি বংশগত গরিমায় পর্যাবশিত হইয়াছে। যিনি যে জাতিতে জন্মিয়াছেন তাহাতেই তিনি গরীয়ান ; ''আমি অমুক জাতির ঘরে জিন্মগাছি." এই বলিয়া প্রত্যেকেই বংশগৌরবের গর্ব্ব করেন। পুরুষ-স্তুক্ত কল্পিত 'চাতুর্ব্বর্ণ্য,' পুস্তকেই উল্লিখিত বহিষাছে, বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই এক একটি "Res Publica" ( দাধারণ তম্র ) স্বষ্টি করিয়া নিজের জাতিরই বড়াই করেন। 'সৎ-শূদ্র' ব্রান্ধণের কন্যা বিবাহ করিবার স্পৃহা রাখেন না এবং 'অসং-শৃত্র' ও 'সং শৃত্রে'র সহিত বৈবাহিক সম্ভ্র স্থাপন করিবার আকাজ্জা করেন না (১০)। সমাজতত্তাভ্রমায়ী, দেখা যায়

১। বাদালায় 'শিবগোত্রীয়' সামবেদী ব্রাহ্মণ বংশের সহিত লেখক পরিচিত আছেন। অথচ ইহাদের সহিত তথাক্ষিত তপশীলভূক্ত কোন জাতীয় লোকের সহিত কুট্রিতাও আছে!

১০। অধুনা ইহার ব্যতিক্রম হইভেছে। "রুটা" ও "বেটি" বারা সাম্য ক্রাপন করিবার ইচ্ছা সমাজের তথাকথিত নিমন্তরের ইংরেজী-শিক্ষিত লোকের শ্বারে প্রকাশ শাইভেছে। ইহার বর্তমানের "বুগধর্ম"।

বে, হিন্দুর সামাজিক ভন্নী (social attitude) হইতেছে 'Domestications of mores of different castes' (বিভিন্ন জাতির রীতিনীতির পারস্পরিক সহনশীলতা); প্রত্যেক জাতিই নিজের রীতিনীতিতে শ্রদ্ধাবান্ এবং তদ্বারা অপরকে উত্যক্ত করে না।

আজ হিন্দুসমাজ ক্রতগতিতে প্রিবর্ত্তিত হইতেছে। ভারতের সর্বত্রই জাতিসমূহ নাম ও পদমর্য্যাদা পরিবর্ত্তন ক্রিতেছে; বর্ত্তমান শিক্ষা ও ইংরেজ্পশাসন এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতেছে। পরলোকগত নরভত্ববিদ্ Haddon-এর কথায় আমাদের বলিতে হয় "Save the vanishing data" অর্থাৎ জাতিতত্বের সংবাদের জন্ম জাতি ও কৌমগুলির অবস্থা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। কারণ তাহাদের স্বরূপ এবং অবস্থা ক্রতগতিতে পরিবর্ত্তিত হইতেছে; নচেৎ ভারতের অতীতের লিপিবদ্ধ ইতিহাসের অভাবে অন্তসদ্ধান কার্য্যে বৈজ্ঞানিকদের যে অস্থাবিধা ভোগ করিতে হয় ভবিশ্বতেও উহার পুনরাবৃত্তি হইবে (১১)।

বর্ত্তমানে প্রভাব জাতিই নিজেকে উন্নীত করিতে চায়, নিজের সামাজিক পদমর্য্যাদা বাড়াইতে চায়। কিন্তু উক্ত প্রচেষ্টা সাম্যের দিকে অগ্রসর না হইয়া উপস্থিত বৈষম্যকেই বজায় রাখিয়া নাম পরিবর্ত্তন করতঃ কল্পিত চাতুর্কর্ণোর মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য প্রভাবক জাতি প্রয়াস পাইতেছে। প্রভাবক জাতিই সংস্কৃত পুত্তকসমূহ হইতে একটা কল্পিত জাতির নাম গ্রহণপূর্কক নিজেদের পুরাতন নাম পরিবর্ত্তিত করিতেছেন এবং তাঁহারা যে প্রাচীন বিজ-ভোণীসমূহেক অন্যতম তাহা প্রমাণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন! তাঁহারা বৈজ্ঞানিক

১১। বোধহয় অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিভিন্ন জাতিসমূহ নাম পরিবর্ত্তন করিতেছে। এইজন্ম রাজপুত, জাঠ, মারাঠা, গুর্জ্জর-প্রতিহার প্রভৃতি নাম ইতিহাসে পাইয়া ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে বিদেশাগত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া কেলিলেন। প্রাচীন-ঐতিহাসিক জাতিগুলি (tribes) আজ কোণয়ে সুভাহারা কি নামপরিবর্ত্তন ক্রিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যেই নাই ?

আছুসন্ধান ও সমাজতাত্ত্বিক তথ্যের ধার ধারেন না (১২)। এই বিবয়ে কিছু বলা চলে না; কারণ এই সকল বিষয়ে তাঁহারা বেশী ভাবপ্রবণ! এ বিষয়ে কোন বৈক্ষোনিক ও ঐতিহাসিক আলোচনা করিলে তাঁহারা অপমানিত বোধ করেন (১৩)।

কিছ লেথকের বিধান চাতুর্বর্ণ্য জগতের একটা মন্তবড় কয়না (Fiction) !
ইতিপ্রেই দেখা গিয়াছে যে বেদে চাতুর্বর্ণ্য বাতীত চর্মণী, তক্ষণ, রথকার,
তাঁতি প্রভৃতি পেশাগত জাতিগুলির উল্লেখ আছে। পুরুষ-স্জের গল্প যে
বিরাট-পুরুষের মৃথ হইতে ব্রাহ্মণ বহির্গত হইল, এই কয়না ছারা কি প্রকারে
প্রমাণিত হয় যে শরীরের মধ্যে মৃথই শ্রেষ্ঠ এবং অক্সান্ত বর্ণের লোকসমূহ নিয়াল
হইতে উৎপন্ন এবং তজ্জ্ঞা নিরুষ্ট ? বৌদ্ধ ও জৈন লেখকেরা উক্ত কাহিনীর
ক্যোটেই মূল্য দেন না। তাহারা প্রতিবাদে কি বলিয়াছেন তাহা জানা নিতান্ত
জ্বেকার (অধ্যোষের বজ্লজেদিকা, মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ সরক্ষহপাদের 'অয়য়
বক্স' টীকা প্রভৃতি দ্রেইব্য)। ভবিশ্ব পুরাণেই লিখিত আছে 'ন ব্রাহ্মণাশ্রন্ত
মরীচি শুক্লায় ন ক্ষত্রিয়া: কিংশুকা পুস্বর্ণাং। ন চাপি বৈশ্যাঃ হরিভালতুল্যাঃ

১২। বাল্লাদেশের কোন একটি ক্রষিদ্ধীবী জাতির অবস্থা উরত হইলে তাহারা জাতির নাম ও মর্যাদা বদলাইবার জন্ম এত বাগ্র ও অধীর হইয়া উঠে বেয় নিজেদের জাতির উৎপত্তির সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত (Theory) জাহির করে। অবশেষে তাহারা বলে যে তাহারা রাজপুতানা হইতে আগত এবং তাহারা তথাকার রাজপুতদের জ্ঞাতি, আর বাল্লাদেশ তাহাদের বিমাতা। অথচ প্রাচীন বাল্লাসাহিত্যে ও ব্রন্ধবৈবর্ত্ত পুরাণে এই জাতির নামোলেশ মান্তে।

১০। এ বিষয়ট লেখক খীয় অভিজ্ঞতা হইতে বলিভেছেন। প্রত্যেক ক্ষাতি হইতে ভাহাদের দাবী প্রচারের জন্ত মাদিক পত্রিকা ও বছ**ুপুন্তক্** বিশ্বিত চইতেছে। শুস্রাঃ ন চান্ধর সমানবর্ণাঃ (৪১)! অর্থাৎ ব্রাহ্মণমাত্রই জ্যোৎস্থার ক্যায় ধবক্ষ
নহেং শুদ্রেরাও অকারের স্থায় কৃষ্ণবর্ণের নহে। এতদ্বারা বর্ণ-বিষয়ে ক্রিত্ত
ও রূপক গরের উপর একটা নৃতন আলোক-সম্পাত করে। যথন চাতুর্বর্ণ
একই বিরাট পুরুষ বা প্রজ্ঞাপতির শরীর হইতে উভূত সন্তান তথন তাহারা
বাহ্নিক আরুতিতে পৃথক হইবে কি প্রকারে? মহাভারতেও উল্লিখিভ
আছে "চাতুর্বর্ণভা বর্ণেন যদি বর্ণো বিভিন্নতে। সর্বেষাং খলু বর্ণনাং দৃশাতে
বর্ণশঙ্কঃ" (শান্তিপর্বের, ১৮৮ অধ্যায়)। অর্থাৎ যদি বর্ণ দেখিয়া জ্ঞাতি নিরূপণ
করিতে হয় তাহা হইলে দেখা যায় সকলেই বর্ণশঙ্কর! পুনরায় বক্রস্টোতে
বলা হইয়াছে, "যদি বর্ণবিশেষ দ্বারা ব্রাহ্মণ হয়…এক্ষণে এবং পূর্ব্ব-পূর্বে কালেও
ভঙ্কাদি বর্ণের স্থানে স্থানে বিপরীত দেখিতেছি, অতএব বর্ণবিশেষ কদাপি
ব্রাহ্মণ হইতে পারে না" (১৪)। মহাভারত এবং বক্রস্টীর এই উক্তিই
নর্ভত্তবিদ্দের অমুসন্ধানকে সমর্থন করে।

আবার বিরাট পুরুষের মুথ হইতে ব্রাহ্মণ ও পদ হইতে শুক্র উৎপন্ন হইয়াছেবিনা যে গ্রা প্রচলিত আছে তাহারই বিপরীত বিষ্ণুপুরাণের প্রথম অংশ থম অধ্যায়ে লিখিত আছে: যথা, "ততঃ স্বচ্ছতোহস্তানি.....ম্থতোহজাঃ স স্টবান (৪৬) ..... পদ্ভামখান্স মাতকান্ শরভান্ গবয়ান্ মুগাণি" (৪৭) । অভার্থ, ব্রহ্মা অথবা প্রদাপতির মুথ হইতে ছাগ, পদবয় হইতে অধ্য, হত্তি প্রভৃতি স্ট ইইয়াছে (এই বিষয়ে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, নবম অধ্যায় ৪০ শ্লোকও ক্রেইরা)। কিন্তু পরের অধ্যায়ে (বোধ হয় পুরুষস্কের গয়ের সহিত মিলাইবার জন্য) বলা হইয়াছে "ব্রহ্মার মুথ হইতে প্রথমে সম্বোক্তিক প্রজাগণ জনিয়াছে...বাহ্মণ, ক্রিয়, বৈশ্ব ও শুক্ত মুথ, বক্ষঃস্থল, উরু ও পাদ হইতে সমুদ্যত (১০৬০-৬)। কিন্তু উক্ত বর্ণনা বৈদিক গয়ের সহিত পুরাপুরি

১৪। ব্ৰুস্চী in complete works of Raja Rammohan Roy, Vol. I. P. 382.

মিলে না। (অনাপকে ত্রমাণ্ডপুরাণে বর্ণাদির গুণগত উৎপত্তির কথাই উলিখিছ হইরাছে: "এইরূপে প্রজাগণের বৃত্তি উপার স্থিরীকৃত হইলে প্রজাপতি তাহাদিশের মধ্যে মর্থাদা স্থাপন করিলেন। প্রজাদের মধ্যে যাহারা পরিগৃহীতা
এবং অপর প্রজার রক্ষাকারক তাহাদিগকে ক্ষত্রিয়, যাহারা ক্ষত্রিয়গণের আশ্রের্টের হইরা কেবলমাত্র "সর্বভৃতেই ত্রহ্ম বিছ্নমান" এইরূপ চিস্তায় দিনপাত
ক্রিত তাহাদিগকে ত্রাহ্মণ, যাহারা অপেক্ষাকৃত ত্র্বল ও ক্রমিকার্য্যের দারা
জীবিকা-নির্বাহ করিত তাহাদিগকে বৈশ্র এবং যাহারা শোকার্ত্ত, তৃঃখপরায়ণ,
নিজেল, অল্পবিগ্র ও অন্যা জাতিত্রয়ের পরিচর্যায় রত থাকিত তাহাদিগকে
শুস্ত বলিয়া নির্দিষ্ট করিলেন'' (৮০২৫৫—১৫৯)। ত্রহ্মাণ্ডপ্রাণের উক্তিতে
এই তথ্য অবগত হওয়া গেল যে বৃত্তি, অর্থাৎ পেশা অন্থায়ী বর্ণ অথবা শ্রেণীসমূহ উত্ত হইরা তাহাদের পদগত মর্ধ্যাদাপ্রাপ্ত হইরাছে। ইহাকে এইরূপে
ব্যাখ্যাও করা চলিতে পারে যে সামাজিক শ্রেণীসমূহ তাহাদের অর্থনীতিক
মর্ব্যাদান্থ্যায়ী সমাজে স্থান পাইয়াছে।

এই সকল উক্তি হইতে দেখা যায়, যাঁহারা বিরাট পুরুষের মৃথ হইতে বিহির্গত বলিয়া গর্ম করিয়া থাকেন তাঁহাদেরই প্রণীত ধর্মপুত্তকে তাঁহাদের জন্মবৃত্তান্ত বিষয়ে জন্যপ্রকার বর্ণনা পাওয়া যায়! তাহা হইলে নিরক্ষর ও ভাহাদের সন্তানেরা বৈজ্ঞানিক homology (সমকর্ম) যুক্তি প্রয়োগ করিয়া কি এই কথা বলিতে পারে না, যেহেতু জীবতত্ত্বের মতে ছাগল অপেক্ষা ঘোড়া, হত্তি ও উষ্ট্র উচ্চতর জীব, তজ্জনা শৃদ্রেরা তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বর্ণ। ধর্মপুত্তকসমূহ হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রির পৃথসমদের (ইনি বেদের একজন মন্ত্রন্তাই। ঋষি) পৌত্র শৌনকের চারি পুত্র ক্ষেহ ব্যাহ্বাণ, তাল জ্ঞার; ইবিকুপুরাণ, ৪।৮।১; হরিবংশ, ২৯, অগ্নি ২৮):। বৃষ্টকেতুর বংশের ভার্গভূমির চারিপুত্র চারিবর্গে বিভক্ত হয় (হরিবংশ—৩২, বিকৃত্বর বংশের ভার্গভূমির চারিপুত্র চারিবর্গে বিভক্ত হয় (হরিবংশ—৩২, বিকৃত্বর হালের ভার্গভূমির চারিপুত্র চারিবর্গে বিভক্ত হয় (হরিবংশ—৩২,

মহার পৌত্র নাভাগ বৈশ্বত্ব প্রাপ্ত হন (বিষ্ণু ৪।১।১০)। আর এই বংশের কাক্রব ক্রিয় হইয়াছিলেন (বিষ্ণু, ৪।১।১৪) এবং পূরীধু (ইনি একজন বেদের মন্ত্রন্ত্রী ঋষি) গুরুর একটি গোবধ করিয়া শৃদ্রত্বে অবনমিত হুইয়াছিলেন (অগ্নি, ২০৭৩৭; হরিবংশ, ১০।১১।৯।২; বিষ্ণু, ৪।১।১৩)। ছ্মস্তের বংশের ক্রেয়েকাণ হইতে গার্গা, প্রিয়ংবদ ও মদালা বংশীয় আহ্মণগণ উৎপন্ন হন (শ্রীমন্ত্রাগবত, ৫ম ক্ষম্ক)। দেবাণী ও সির্ব্বীপ ক্রেয়ে হইলেও আহ্মণত্ব লাভ করেন (মহাভারত, শলা পর্ব্ব)। স্থ্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু চণ্ডাগত্ব প্রাপ্ত হন (রামায়ণ—বালকাণ্ড, ৫৮।৯); বাাদ, ভরছাজ প্রভৃতি শ্বির্যা শৃদ্রাগর্ভজাত, বশিষ্ঠ বেশ্যাগর্ভজাত, সত্যকাম জাবলাদাদী গর্ভজাত, মভুক, ঋয়শৃক্ষ প্রভৃতি পশুজাত এবং অগন্ত্য কুজোৎপন্ন হইয়াও আহ্মণ হইয়াছিলেন! "বজ্রস্কী" নামক পুত্তকে জাতিভেদ মতকে গণ্ডন করিয়া কোন্ কোন্ থবি কোন্ কোন্

এই সকল উদ্ধৃত শ্লোকে ব্রাহ্মণশ্রেণীর দাবীর বিপরীত জ্বাবই পাওয়া বায়। এইসব দৃষ্টান্ত ইইতে সকলবর্ণের একই মূল উৎপত্তির কথা পাওয়া বায়। বর্ণঞ্জলি তংকালে জন্মগত জাতি (caste) ছিল না; লোকে বর্ণ পরিবর্ত্তন করিতে পারিত। আর শ্রেণী দারাই লোকের পদমর্য্যাদা (status) নির্দ্ধারিত হইত। ব্রহ্মপুরাণে স্পষ্টই উল্লিখিত আছে "ক্ষত্রিয় অথবা বৈশুও বদি ব্রাহ্মণ্যর্দ্ম অবলম্বনপূর্কক জীবিকা নির্দ্ধাহ করে, তবে সে ব্রাহ্মণত্ত পায় (২২০০৫ — ৫৮) আবার ভারতীয় লোকদের বর্ণ-শাহর্ষের কথার উল্লেখ আছে! পুন: ঋষিদের জন্ম-বৃত্তান্ত সম্পর্কে এই সংবাদ জানা বায় যে তাহাদের অনেকের মাতাই হয় দাসী, না হয় টটেমিক জাতিসমূহ হইতে উত্তুত, তজ্জ্জ্ব পজ্জাত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পুনরায় মহাভারতে ভ্রুর মূখ দিয়া বলান হইয়াছে, "ব্রাহ্মণা পূর্কস্টং হি কর্মভির্কেবিতাং গতং"; আবার "ভার্তান্ত বর্ণনা স্ক্রান্থান্ত গতাং গতাং শক্ষানা শেটি পরিল্লন্তান্ত বিজ্ঞা শুক্রতাং গতাং গতাং শক্ষানা বর্ণ নির্দ্ধণিত হয়, কর্মল্ভই দিল্লই

#### ভারতীয় সমাজ-পদ্ধতি

( বান্ধণ ) ক্ষত্রির বা শৃত্র হয়। ব্রহ্মপুরাণে শিবের মৃথ দিয়া উক্ত হইরাছে ক্ষেবি! নিয়োক্ত শুভকর্ম সকলে আচরণ করিলে শৃত্র ব্রাহ্মণন্ত, বৈশু ক্ষত্রিয়ন্ত্র প্রভৃতি বিবিধ গুণে উৎকর্ম লাভ করিতে পারে (২২৩/১৩—৩২)। এই সকল উক্তিতে ক্ম দারাই শ্রেণীর পরিবর্তনে মানবের বর্ণ পরিবর্তন হয় এবং 'অব্যাহ্মণেরাও যে প্রথমে ব্রাহ্মণবর্ণীয় ছিল সেই সংবাদেই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জ্ঞাতি সংহিতাতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হৎয়া যায় যে, যে বিপ্র হাত্তিক আহার করে সে মৃনি; যে-বিপ্র বেদাতা পাঠ করে এবং সাংখ্যযোগের আলোচনা করে সে ছিজ; যে-বিপ্র যুদ্ধে শক্র জয় করে সে ক্ষত্তিয়, যে বিপ্র কৃষিকর্ম ও পোপালন করে এবং ব্যবসায়াদি করিয়া থাকে সে বৈশ্ব, যে বিপ্র লাক্ষা, লবণ, জাকরাণ, ছয়, য়ত, মধু বা মাংস বিক্রয় করে সে শৃদ্র; যে বিপ্র চুরি অথবা ভাকাতি করে, মৎশ্র এবং মাংসপ্রিয় সে নিষাধ; যে বিপ্র ধর্ম ও সংস্কার-বিহীন এবং জীবের প্রতি নিষ্ঠর সে চণ্ডাল (৩৬৬—৩৭৪) (১৫)। য়াহারা বেদাক্ত দয়্য ও দাসদের বংশধরগণকে বর্ত্তমানে শৃদ্র জাতিতে পরিণত বলিয়া মনে করেন তাঁহারা ইহাও য়য়ণ রাখিবেন যে ঋয়েদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭০০১৮) বিলতেছে, বৈশামিত্রা দয়্যনাং ভ্রিষ্ঠাঃ।'' তাহা হইলে দাসবংশান্তব শৃদ্রবর্ণের এক উৎপত্তির কথা স্বীক্রত হইয়াছে। পুন: ঋকবিদের ঐল্যুক্রবন্ধ ঋষিদৃষ্টপুক্ত সমূহ বারাই প্রমাণিত হয় যে বেদে "সুর্ব্রে বর্ণাঃ ছিল।তয়ং'' ছিল।

এই সকল উদ্ধৃত বচন হইতে দেখা যায় যে প্রাহ্মণ্য পুশুকসমূহে আসলে চাতৃর্ববর্ণীর লোকদের উৎপত্তির একত্ব (monogenism) খীকৃত হইয়াছে। ভবে ব্রাহ্মণ্য-শ্রেষ্ঠত্ব মানিয়া লইয়া তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইতেই যে কর্ম-গুণে অন্য বর্ণের লোক উৎপত্তি হয় তাহা খীকার করিয়াছেন।

ranslated by M. N. Dutt, Pp.-302-330.

শক্ষান্তরে কৈনগণ ত্রান্ধা-বিশিত স্থাই-ক্রন্ধ (cosmogony) একেবারেই শীকার করেন না! তাঁহারা বলেন, ইকাকুবংশীয় আদিনাথ বা অবজনাথ (ইনি প্রথম জৈন তীর্থমর ) সমস্ত স্থাই করিয়াছেন (১৬)। কিন্তু মূলকথা এই বে বিভিন্ন প্রকারের উৎপত্তির একজ ভারতীয় আর্যান্তাই-প্রস্তুত কোন গর্ম অস্বীকার করেন নাই।

# ৪ <u>শ্রেণী-জন্ব</u> প্রাচীন ইরানের পদ্ধতি

প্রাচীন ভারতের বর্ণ বা শ্রেণী-পদ্ধতি বুঝিতে হইলে প্রাচীন ইরানের সমাজ্প পদ্ধতির সংবাদ অবগত হওয়া প্রয়োজন। প্রাচ্যতত্ত্বিশারদগণ তুলনামূলক পাঠ বারা দ্বির করিয়াছেন যে একসময় 'বৈদিক-আর্ব্য' ও ইরানের 'আইরা' জাতিব্য় একত্রে বাস করিছে। এই জ্ঞাতি ছুইটির জনশ্রুতিও একপ্রকারের ছিল। পরে ধর্মদম্পকিত ব্যাপারে কলহ ও বিবাদ হওয়ায় তাহারা পৃথক হইয়া বার এবং একের দেবতা অপরের নিকট 'অস্থর' বলিয়া গণ্য হয়। কেহ কেহ বলেন, এই কলহের নিদর্শন ঝায়েদে পাওয়া বায় (১০১১২০০)! কল্পিবান ঝায় বলিতেছেন,—"ইয়ায় ও ইয়রিয় শক্রুতারক নেতাদিগের কি করিতে পারে ?" এই বিষয়ে মায়মূলার, ক্রুমোহন বন্দোপাধ্যায়, ঘোব প্রভৃতি অম্পন্ধানকারী-গণ অম্পুমান করেন, এই 'ইয়ায়',' বজার বাল্প) ইয়ানী রাজা বিতম্প বা পত্তাম্পকে বুঝাইতে পারে। জারতৃষ্টার ধর্মপ্রছে (Farvardan—Yast, XII, 99) বর্ণিত আছে যে জারতৃষ্ট্র বজার কিয়ানীয় বংশের রাজা বিতম্প বা পত্তাম্পকে বীয় ধর্মের দীন্দিত করেন (১)। তিনি ভাহাকে সীয় রাজ্যের চতুম্পার্শের

১७। अभूतांग नाहारतत किन्धम विषय देशतकी भूखक खंडेवा ।

১। এই বিষয়ে "Dhalla Zoroastrian Civilization", P.XXVII

কৌমদের বলপ্র্বক আরক্ষীর ধর্মে দীক্ষিত করিবার জন্ত চেটা করিরাছিলেন।
ব্রেলের উপরোক্ত রোক উহারই ইন্সিন্ত করিতেছে। কিছ পরলোকগত ঘোষ
বহাশর এবং আরপ্ত কেই কেছ বখন বলেন বে ঋথেদের জারতুরের নামোর্ট্রের
রিহিয়াছে তখন সেই বিবরে তাঁহারা বে কৃতকার্ত্য হইয়াছেন তাহা কোন অহ্ন
সন্ধানকারীই খীকার করেন না। ঋথেদের "জরদন্তি", (৭০৭)) শক্রের অব
কোনপ্রকারেই জারতুর হইতে পারে না। মূল দেখিলেই ইহার অক্ত অর্থ প্রকাশ
পাইবে। ম্যাক্সমূলার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি অহ্নবাদকগণ উক্ত শক্ষে এই অব
পান নাই। অক্তপ্রক, বেদের 'ইটাশ্ব' বিদি ইরানা বিতল্পের সহিত এই
বিলিয়া ধার্যা হয় তাহা হউলে আমরা বেদের এই স্ক্রের তারিধ নির্দ্ধারণ করিতে
পারি। বিশ্ব জারতুরের তারিধ নিয়া অনেক বিতর্ক অছে (২)।

পারশ্বের জার চুষ্টীর ধর্মপুত্তকে (বুন্দেহেস) উলিখিত আছে, ধর্মসংস্থারঃ বা আছর মজনার উপাসনা স্থাপক জারতুট্রের তিন পুত্র সমাজের তিনা শ্রেণী স্থান্ট করে (৩)। প্রথমে তিনি নিজেই এই তিন শ্রেণীর পদের প্রতীব ছিলেন, পরে তাঁহার তিন পুত্রের ছারাই তিন শ্রেণী বিভিন্ন হইয়া বংশবৃদ্ধি হয় এই সঙ্গে তিনটি পৃথক অগ্নির কথা উল্লেখ আছে, তাহা পরে তিন বর্ণের পোক সমান্তি ছারা বিভক্ত হয়। এই সময়ে একটি শিল্পী শ্রেণী (Artizan class ইরানে বিজ্ঞমান ছিল, কিছু তাহারণ পণা হইত না। সম্ভবতঃ তাহারা কৃষ্

্ **শন্তশক্ষে ভিনকার্ড (Dinkard) নামক ধর্মপুতকে সমাজকে চারিভা** বিভক্ত করা ভইরাছে। এই বিভাগকে নানব শরীরের সহিত তুল

২। এই বিবন্ধে Prof. Jackson-এর পুত্তকসমূহ জন্তব্য। বর্ত্তমান সোণি রেট কব্ বৈজ্ঞানিকের। ইহার তারিখ সারও প্রাচীন বলিয়া ধার্যা করেন।

Spiegel: Etanische, Altertumskunde, Vol. II

Pp. 549-550.

danalogy) कता व्हेनारक, यश्चरकत मन्द्रिक भूरताहित्याचीत, वरखन महिक 'खाका त्यंनीत. प्याप्टेंत महिक कृषिकोनीत्मत (agriculturists) এवः भारक ন্সহিত পিল্লাদের (artisans) ( e )। এই বর্ণনার সহিত গ্রাহ্মণাবাদীর পুত্তকের বর্ণনার কতকটা মিল আছে, এতহারা তাহা অভ্যান করা যাইতে পারে । প্রাচান ইরান এবং ভারতে যোজু খেণীর পরেই কৃষিদ্বীবীদের স্থান ছিল কিছ कीरन (भारताक्ताक ज्ञान वृद्धिकोबीरामत, वर्षाय श्राप्त श्राप्त भारत हिन ( ७ ) অর্থাৎ চীনে সৈক্ত শ্রেণীর স্থান সর্ব্ধ নিয়ে ! জারতৃষ্টীয় Yasna নামক ধর্মপুস্তকে শোষোক ইরানীশ্রেণীর নাম 'ছডি' ( Huti or Huiti) বলিয়া প্রদান্ত হইয়াছে 🕽 -বর্তমানের অনুসন্ধানকারিগণ বলেন-আরও একটি শ্রেণীর সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া বার যাহার প্রকৃত বরুপ নির্দারণ করা যায় না। ইহাদের রাজনীতিক অধিকার প্রদত্ত হইত না। একজন স্বাধীন পুরুষ (freeman) নিজেকে অপ্রের নিকট বাঁধা দিয়া নিজের ফাধীন মুক্তাবস্থা হারাইত (৭) ংশব জার চুষ্টীয় সাম্রাজ্য (Sassanian Empire) প্রতিষ্ঠাতার প্রধান পুরোহিত টানসার তাঁহার বিবৃতিতে ( ৪র্থ ৫ম খুটানে ) তৃতীয়, অর্থাৎ কুৰি-জাবীদের পরিবর্ত্তে একটা মসিজাবীশ্রেণীর (Scribe) (৮) নামোরেও করিয়াছেন। এই শ্রেণীর মধ্যে যে সব লেখক ধর্ম সম্বন্ধীয়, রাজনীতিক,

e | Dhalla-Zoroastrian Civilization, P 285.

<sup>&</sup>amp; | Ling ung Bing-Op. Cit. 48.

<sup>\*</sup> W. Geiger—\*Ost iranische Kultur im Altertum?" \*Ch. VIII Pp 415-481.

৮। প্রাচীন জগতের প্রাচাদেশ সম্হে—যথা, ইজিপ্ত, ব্যাবিলম, পারশ্য, প্রভৃতি দেশে কালক্রমে শাসক শ্রেণীর পার্ষেই রাজ্য সংক্রান্ত কাজকর্মের লেখক লাগে একটি বৃদ্ধিনীবিশ্রেণী বিবন্ধিত হইতে দেখা বার্যা, ভারতেও অশোকের সময় 'রাজুক' (প্রাকৃত—'নাজুক') শ্রেণী।ইলি প্রবং যালবেরই 'কায়ন্থ' বিদ্যান্ত ক্রিটি লাগি নাম প্রথমে উলিখিত হইতে দেখা বার ! নিশ্চরই বছপরে এই শ্রেণী জাতিতে পদ্মিত হয়।

### ভারতার সমাজ-পথতি

আইনগত ও অন্তান্ত বিবিধ বিষয় সংখীয় দলিলাদি সিবিত ভাহাদের এবং বীষকদের, কবিদের এবং দৈবঞ্জদেরও তিনি গণনা করিয়াছেন (১)। পুনঃ দীভিয়েট কলের পশুউদের মৃতনাবিভার বে সাসানীর মূগে সামভতর এবং: Unild System (रामाग्रंड नःष) উद्धु इहेबाहिन। (>) और नव विवत्रत्यक्र শীইত প্রাচীন ভারতীয় সমাজের বিবর্তনের কতথানি সৌসাদৃত আছে তাহা অভাষরা ইহা হৈতেই বুঝিতে পারি (১১)। ব্রাহ্মণ্য পুত্তক সমূহে একই দিমাজ হইতে অক্সান্তদের উৎপত্তির কথা অধীকত হয় নাই। বর্তমান ভারতে 'জনেক শিল্পীজাতি কেন পভিত ভাহা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের গল্প অপেকা ( ব্রহ্ম বিশু. ১০ম অধ্যায় ) হয়ত এই ইরানী তথ্যের স্বালোকের সাহায্যে বোধগম্য ্টিষ্টতে পারে। সমাজের একটা শ্রেণীর বা লোকসমষ্টির উপান ও পতন, শ্রৈরোহিতদের ব্যবস্থা বা অভিশাপের দারা সম্ভব্পর হয় না। তাহার পশ্চাতে 'রাজনীতিক-সমাজতাত্তিক অতৃষ্ঠানসমূহ থাকে। ইরাণী ধর্মপুত্তক সমূহ পাঠে অইরণ উপন্ধি হর যে হিন্দুর সমাজ কেবল পুরোহিতদের খামধেয়ালীপ্রস্ত ময়। ইহার মূল আরো অনেক ফুদুর অতীতে নিহিত আছে। ইহার অভিব্যক্তির 'একটা কাৰ্য্যকারণ বহিষাছে। আজ আমরা ভাহা ভলিয়া গিয়াছি এবং সেই দকল ঘটনা লিপিবন্ধ নাই বলিয়া আমরা সেই বিবর্তনের ধারা ও স্থত অমুসরণ ভবিতে পারি না ।

Dermesteter—"Lettre de Tansar au roi de Tabaristan" in J. A. 1394, quoted by Dhalla "Zoroastrian Civilization.".

Pp 517—51.

Moscow News" April, 1944. Pigulevskayas "Iranlander khasran II" नावण द्याब कोता।

কি বিজ্ঞান কর্ম ও জীহার অধ্যাপক পরলোকগত F. Von Laschan (বালিন বিশ্ববিভালয়ের নরতভ্যের অধ্যাপক) উভয়ে এই একমতে উপনীত

#### ¢ 44-54

🗸 একণে প্রশ্ন প্রঠে, ভারতীয়েরা বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইল কিন্তু ডংসল্লেঞ 'কৌম' অথবা 'অন'ৰূপ প্ৰতি (tribal system) আৰু প্ৰান্তও দেখিতে পাৰেলা चार । अत्यक्त हेरात श्रीवर्ष स्माशन मामधाती लाकममाक श्रीविक्त न्या हैश कि श्रकारत मध्यक्ति स्म ? देविनकपूर्ण कूनमगृहित উল्लেখ প্রাঞ্ কওয়া যায়। কুলঙলি এক গোষ্টি-প্রস্তুত এবং নানাপ্রকারের সামাজিক সহছে। আবদ্ধ; এই প্রকারের আবদ্ধ কুলগুলি সমিলিত হইয়া একটা 'জন' বা -'কৌম' (tribe) সংগঠন করে। তথন তাহাদের আত্মীয়তার কথা স্মরঞ্বঃ খাকে, সেইজন্ম ভাহারা নিজেদের কুল অথবা জনের পরিচয়ে পরিচিত হয় ঃ ভারতীয় একটি জন যে একই পিতৃপুরুষপ্রস্ত ভাহা পৌরাণিক কাহিনীতেই বিবৃত হইয়াছে। বখন বলা হইয়াছে ঋষি কক্ষিৰস্কের পুত্রগণ (মংস্তপুরাণ অফুদারে ভাহার পিতা খবি দীর্ঘতমার পুত্র) অন্ব, বন্ধ, কলিন, পুঞ্, স্থন্ধ ইত্যাদি এবং যখন এই সকল ব্যক্তিগণের নামামুসারে পরে বিভিন্ন জনের নাসন্থলের নামও নির্দিষ্ট হইয়াছে তথন ইহার মধ্যে সমাজতাত্তিক বিবর্তনের একটা খুব বড় ধাণের সংবাদ পাওয়া যায়। প্রাচীনকালের বিভিন্ন জাজি-সমূহের বিবর্তনের ধারা নিরীক্ষণ করিলে দেখা যায়, একটি লোক-সমষ্টি উহার কৌনগত অবস্থায় একটি টটেন অথবা একটি কল্পিত রাজাকে তাহাদের পূর্ব-পুরুষ বলিয়া থাকে। বৈদিক দেবতাগণ এই প্রকারেরই বড় বড় রাজা ছিলেন (মহাভারত—শান্তিপর্বা; মহীধর এবং তুর্গাচার্ব্যের উক্তি ত্রইবা); তাহারা

ত্ইয়াছিলেন যে ভারতীয় আর্যানের লাভিতত্তের চাবিকাটি ইরানেই অন্তস্থান করিতে হইবে। এই বিষয়ে স্কভাবে তুলনামূলক অন্তস্থান প্রয়োজন। এশিয়া নাইনরে চারিলহন্ত: বা ভভোধিক বংগরের পূর্বের মিটানীদের সংস্কৃতমূলক ভাষা ও ইক্র, বহল, আলত্য ধ্বতাদের পূজার সংবাদ আবিষ্ঠত হওরায় এই তথ্যুক্ত আরও কৌত্রলোক্তীয়ক হইয়াছে।

विकार hero-eponym, वर्षाय क्षिक क्ष्मीरमद क्षिक बाबा वर्षा श्रद्ध करू विमि गविष्ठामक वा मनगडि किस्मत । देशत १ त :छाहाता स्वयक् खेतीछ द्यान (Apotheosis) (3) ) रगहे जयम रकोरमन नाम हहेराइडे धारे हानारकत नामकत्रक क्षे वा छाहात मार्य हहेटछ क्लीरमक मायकतन हम ; कातन कीरमत मकरनहीं **अ**हांत्रहे वः पश्तकरण भगा हम । अब, वब, कनिव श्राप्ति कोरायत हानकश्री स्वाप इत्र ( hero-eponym ) इहेद्या किकवर वा मीर्चक्रमा ( मश्क्रभूतात्वत मेटक এবং বিষ্ণুবাণের মতে ) ঋষির পুত্তরূপে পুরাণে বণিত হইয়াছে ; ডল্রপ মৎস্য পুরাবে (৪৮শ অধ্যায় ) তুমস্তের বংশে পাণ্ডা, কেরল, চোল, কর্ণ পুত্রগণ্য 👺 শার হয় ; "এই দক্ষ পুর্ত্তের অধিকৃত জনপদগুলিও পাত্য, চোল ও কেরল সামেই খ্যাত।" ক্রকের বংশে গাছার, "এই গাছারের নামামুসারেই স্থবিশান-গাছার দেশ প্রসিদ্ধা" অহুর বংশের পুত্রগণের নামে অসমুদ্ধ জনপদগুলিরং ৰাম-কেক্য, ভত্তক, সৌৰীর ওপৌর। এই কেক্ষের পিতার নাম শিবি। ('>--২১ ) । সংৰত পুতকে শিবি নামে একটি ক্তিয় কোমের নামোলেখা नांख्या यात्र। जारनकाशांद्रज्ञ সহিত শিবিদের যুদ্ধ হইয়াছিল 🗠 আলীপের এক পুত্রের নাম,বাহিলক। ইহার নামাল্লনারেই ( বর্ত্তমান বালখ ), देशंस्थत नायकत्व कता इहेबाट्ड विनया महत्व हव । (२)।

<sup>্</sup>বারীন জাতিওলির দেবতারাও এই প্রকারে রাজা ও যোকা হইতে দেবতো উরীত হুইয়াছিলেন। রোমান্যুগা মেলিনার Evenmerus এইসক দেবতাদের অতীত হুগের রাজা ও যোকা বলিয়াছিলেন। ( Plutarch, ব্রুটাবের অতীত বুগের রাজা ও যোকা বলিয়াছিলেন। ( Plutarch, ব্রুটাবের অতীত ক্ষেত্র ক্ষেনার বাজিলকের প্রাচীন নাম—ব্রুটাবের ইক্ষাইরানীর হাজবংগের স্বাহ্মধানী ছিল।।
ইক্ষাইন, ব্রুটারে এই হালাই ভারতীর উপনিবেলের স্বাহ্মধানী ছিল।।
ইক্ষাইন, ব্রুটারে এই হালাই ভারতীর উপনিবেলের স্বাহ্মধানী ছিল।।

এইক্লণ দেখা যায় যে ভারতেও অস্তাম্ভ দেশের স্তাম প্রথমে কৌমগভ দাঘাত্মিক সংখ্যৰতা (tribal organisation), তাৰপৰ অনপদণ্ড नामाजिक नःपरक्रा (territorial organisation) विविधिक क्या क्रो সমূৰে এই সকল জনপদের লোক আৰু কৌমের নামে পরিচিত চয় না। ভাহাদের বস্তুতা ( obedience ) তথন বাসস্থানে প্রায়ন্ত হয় ৷ তথন ভাহারা এক কৌমের লোক, এই স্থতি বিসৰ্জন দিয়া এক জনপদের লোক বলিয়া নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। এই প্রকারে কুল-প্রধা ভালিয়া জনপদসমূহ (territorial districts, marches, communes ) (৩) স্ট ভুইছা ভত্ততা লোকসমূহ বাসস্থলের নামে নিজেদের সামাঞ্জিক সংঘবদ্ধতা বিবর্ত্তন করে। এই প্ৰকারে যথন একটি কৌম একটি নিশিষ্ট জনপদে স্বায়ীভাবে বসবাস করে তথন রক্তগত আত্মীয়তার পরিবর্বে ঐ জারগার মাটিও ভূমির সম্পর্ক বারা তাহার শামাজিক সংঘবদ্ধতা গঠিত হয়। (৪)। তথন রাজপাক্ত (sovereignty) কৌম হইতে ভূমিতে ন্যন্ত হয়। বেমন, "পূর্বে ইংরাজদের বাসভূমিকে ইংলগু বলা হইত : একণে যাহারা ইংলতে বাস করে তাহারা ইংরেছ" (৫)। এইরূপে ভারতেও দেখা যায়, পুরাকালে এক একটি কৌম তাহাদের টটেমগত একটি কল্পিত চালক অথবা রাজার নামে পরিচিত হইত। তাহাদের বশ্যতা (obedience) ভাছাদের কৌমের পরিচালকের কাছে ছিল। ভাছারা ষেখানেই থাকুক না কেন, কৌমের আইন-কামুন, আচার-ব্যবহার মানিষা চলিত। ইহার মধ্যে ক্জিয় कोमक निव नाम ज्यन शिवि. उभीनव. कुक. भूक, खर, खरा, निष्क्वि প्रज्

- o | E. Durkheim-"La Division du travail Social."
- 8 | Sumner Maine—"Notes on the History of Ancient Institutions," 1874.
- Institutions P. 21.

ছিল। খার বৈনিক বাৰ্থানদের মধ্যে ব্যবিষ্ঠ, অভিরণ, অতি প্রভৃতি কুল ছিল এবং প্রত্যেক কৃষ্ণ আবার পরিধের বন্ধ, বিধা প্রভৃতি দারা পরস্পর পৃথকভাবে চিক্ছিভ হইত। কিন্তু এই বিবর্তনের পরের স্থার দেখা যায় যে বৃদ্ধের সময় হইতে ভ্রামণেরা উদীচ্য, প্রাচা প্রস্তৃতি ভূতাগের সহিত সনাক্ত (identified) হইয়াছে। তাই।-দের দেশপত আচার-ব্যবহারের পার্থকা এবং বিভিন্নতাও স্ট হইরাছে (উদীচ্যেরা নিজেদের প্রেট মনে করিতেন এবং 'মগুণের ব্রাহ্মণদের নিম্নতরের মনে করিয়া তাहारित "अर्थ-वक्ष" वनिर्द्धन ) (७)। हेहात आत्र अर्थ प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त ব্রাদ্ধণেরা সার্থত, গৌড়, মালবা, কান্যকুল, সংযুপারী, মৈথিলী, কোঁকনম্ব, স্তাবিভ ইত্যাদি বিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন। এই সময়ে "কুল" গোতে পৰ্যাবসিভ हरैशाह्त, खाभार्णेश कर्नाप विकक्त हरेशा त्रहे प्रभीय लाक विलया भविष्ठि छ इंडेट्ड्रेट्स । এখন একগোতীয় লোকই বিভিন্ন জনপদের অধিবাসী इंडेट्स ভিন্ন দেশীয়— অভএব পর বলিয়া গণ্য হইতে থাকে। এতথারা অক্ত দেশের ক্সায় একই বিবর্ত্তনের ধারা দৃষ্ট হইয়া থাকে, রক্তগত (বংশগত) আস্মীয়তা-সামাজিক বন্ধনের পরিবর্ণ্ডে দেশগত সামাজিক সংঘবদ্ধতা উত্তত হইবাছে। কোনও অন্তানিত সময়ে (বোধ হয় কোন রাজনীতিক কারণবশতঃ) ভারতের ব্রাহ্মণেরা উত্তরের "পঞ্চ গৌড" এবং দক্ষিণের "পঞ্চ জাবিড়" এই ছুই শ্রেণীতে পুনরায় বিভক্ত হইয়াছেন। ইহার পরবর্তী স্তরের বিবর্তন ইইতেছে বর্তমানের প্রাদেশিক বিভাগ। এই রূপে দৃষ্ট হইবে বে লোক প্রথমে একটা hero-eponym-এর নামে পরিচিত হইত : তৎপর ভাহারা একটা নিষ্টি জনপদের সহিত সনাক্ত হইয়৷ সেই নামেই পরিচিত হয়: स्था, क्षि পুত বলের বাস্তুলের নাম হটল "वक"। क्ष्णजार य वर्ष वाम करत . ता-रे वकीय व। वाकाली । अक्राल উखाउन अवर भूदर्सन वा मिल्रान व अन्ते त्याको । जाक्यभा निरक्रान अवस्था वाह्यी व विद्या

<sup>• |</sup> Fick-"Sociale Gliederung..."

ৰীকার করেন না। কুলগন্ত সম্পর্ক তাজিয়া জনপদগত সম্পর্ক গঠিত হয়;
উহাও আবার মধ্যবৃগে প্রদেশ বা রাষ্ট্রগত সম্পর্কে অভিব্যক্ত হয়। বোধ হয়,
মধ্যবৃগে ভারত বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত হওয়ায় এই প্রকারের প্রাদেশিক
অভিব্যক্তি হয়। আধুনিক সময়ে যে এক গোত্রের বা এক বর্ণের অথচ বিভিন্ন প্রদেশবাসী লোকদের মধ্যে পৃথক পৃথক লোকাচার পরিদৃষ্ট হয় তাহা
ভারতের ইতিহাসে একজাতিত্ব সংগঠনের অভাবেই হইয়াছে।

দেখা যায় হিন্দুর সকল জাতির ভিতরেই কৌমগত অথবা কনপদপত বিভিন্নতা বিশ্বমান রহিয়াছে। হিন্দুজাতির সমাঞ্চ বিভিন্ন সমাজের সমষ্ট (congeries of communities) বলিয়া ইহার সর্বাংশ সভ্যতার বিবর্তনের সমধাপে আরোহণ করিতে পারে নাই। সেইজগুই একটি প্রচলিত কথা আছে, "বার রাজপুতের তের হ'াড়ি"। কায়ছেরা (৭) আসলে বারটি কৌমে বিভক্ত; তাহারা কল্লিত চিত্রগুপ্তের বার পুত্রের বংশধর, অতএব বারটি কুলে বিভক্ত;—এইরপ দাবী করিয়া থাকেন। চিত্রগুপ্তের রূপক কাহিনীটি বাদ দিয়া যদি তাহাকে কায়ন্থ গিল্ডের অধিষ্ঠাতী দেবতা বলিয়া নির্দ্ধান্তি করা হয় তাহা হইলে তাহার বার পুত্রেরা এই সকল কৌমের hero-eponym ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। তবে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি কৌম (মাণুর, অন্ধ্র্র প্রস্থৃতি) এক সময়ে ঐ নামের জনপদের সহিত সনাক্ত হইয়াছিল বলিয়া অন্থমিত হয়। তবে অন্থসজ্জানের ফলে দেখা যায় যে কতকগুলি জাতির মধ্যে উভয় প্রকারের সামাজিক বন্ধন যুগপং বিরাজ করিতেছে। এই বিবর্তনের পরের তর হিন্দুসমাজ বিবর্তন করিতে পারে নাই। অক্তান্থ দেশে জনপদগুলি একজিত হইরা একজাতিছে (Nationbood) বিবর্তিত হুইয়াছে, কিছু ভারত উহা করিছে

৭। N. N. Vasu – Ethnology of the Kayasıhas (in Bengalee) এবং এই সম্পর্কে Dr. D. N. Mazumder-এর নরতাশ্বিক

পালে নাই বলিয়াই হিন্দু চিরকাল শতধা-বিচ্ছিত্ব। নার্কভৌম নামাজাভক্ক হিন্দুর ইতিহানের বেশীরভাগ লমরে অবর্জমান ছিল বলিয়াই হিন্দুদের একজ্জ কেবভাত্মণ একেবরবাদ ধর্ম (monotheism) পূর্ণভাবে প্রভিত্তিত হয় নাই বলিয়া।
স্ক্রিত হয়।

একণে বাদলার অতীতের প্রতি দৃষ্টিশাত করিলে দেখা বার যে অভীতের কৌমগুলি, হথা—পৌণু, বগদ (বাগ্দী) [ ঐভরের ত্রাহ্মণ প্রটবা ], কোচ্ কৈৰৰ্জ, নমশূদ্ৰ, আগুৱী, বাউৱী, ভূমিজ, সামবন্ধীয়, মাল, খ্যান প্ৰভৃতি কৌমগুলি আৰুৰ এখন স্বতমভাবে বাক্লায় নাই। ভাষারা হয় "জাতিতাত্তিক জাতি' (Ethnic castes) ऋत्भ, मा-इय चम्र श्रकादित हिन्द्रमादिक क्लान-मा-क्लान-একটা স্তরে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। প্রাচীন কৌমগুলি [ইহারাও নাম পরিবর্ত্তন করিয়াছেন বিষ একটা "জাতি" (caste) রূপে আছেন, না-হফ্ নরভাত্তিক ধারাক্ষযায়ী বিশাল বর্ণদঙ্কর লোকসমষ্টির মধ্যে অস্তহিত হইয়াছেন। कारक वाः नात विश्व नात नात : भान-ताकारमत नमम इहेरण है थीं कि বাৰকার লোক-মধ্যে কৌম-পছতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বাঞ্চলার সমুদ্দ कांछिहे बनभरम विचक ; बाढ़ी, ( उछत बाढ़ी ७ मकिन बाढ़ी ), वारतल, वकक ইভ্যাদি। ৰাশুলায় তথাক্ধিত কান্যকুশাগত পঞ্চ ত্ৰাহ্মণ ও পঞ্চ কায়ছের बरमध्रम्भ बारमाव कन्यम भव्यक्ति (territorial organisation) विवर्धिक क्षित्र नमाक्ष्यक इंडेबार्ट्स । वाक्नात वाहिरतत विकित क्रमण्यत बाक्स्प्रता বাললায় আসিয়া বাৰলায় জনপদ ভিত্তিতে নুজন সমাজ-বন্ধন স্বাষ্ট করিয়াছেন (b)। बाक्नाम शक्तिमद कालन कोत्यत कामकारनत ममारकत शतिवर्ष स्मानकार विकान-पूर्व क्षकारबंद बाही, बारबंस, बच्च हेलामिएल विकास হুইয়াছে। এমন-কি, পশ্চিমবন্ধের ভখাক্ষিত অনাচারণীয় বাউরা ভাতির

क्रेशास्त्र होशास्त्र स्था । जात्र जा स्थाप्त वास्त्र मार्टिक स्थाप्त । क्रेशास्त्र हे वास्त्र क्लबीकार हेश क्रेशिक बार्ट ।

जयाम् क्रम्पाद विज्ञक इरेग्राह (a)। धेरेक्ना वरवत विमुगमान क्रोमगङ সমাজ নত্তে—জনপদগত সমাজ: এবং পাল যুগে ইয়া এক রাষ্ট্রকতাপ্রাপ্ত হুইয়া ক্রটপত এবং বাজনীতিক একজাতিত বিবর্তন করে। দেশক এই विवर्शनाक वश्वनाव 'श्रवम नामासिक नमीकवन' (First Social Integration) ৰলিয়া অভিহিত করিয়াছেন (১০)। অতঃপর দেন রাজাদের আমলে এক-দামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে সকলকে আনহন করা হয়। বাছলায় সেন রাজাদের দার্কভৌমত্বের অবসানেও এই বিবর্তনের ধারা সমগ্র বাদলায় চৈতন্য-রযু-নকনের সময় পর্যন্ত চলে বলিয়া অহুমিত হয়। এই সময় পর্যান্ত বিভিন্ন জাতির मयाक्त्रत्वत्र मः बाह भाक्षा वाह : এवः এहे मयदाहे नव-वाह्यवावाहोत्र त्रचनम्यत्त्र ছতি ও গৌড়ীর বৈক্ষবদের ছতি "হরিভজি বিলাস" রচিত হয়। এই সময়ে ৰাৰলার হিন্দু এক-কৃষ্টি ও এক-আইন-সম্বলিত এক-জাতিতে বিবর্তিত হয়। ক্ষেম্ব স্থান রাজ্যক্তির অভাবে বোধ হয় স্থানীয় সামস্থলের সহায়তায় এবং পুর্ববেশ্ব সেন ও দেব রাজবংশ আরও শতবর্ষ রাজত্ব করায় এই বিবর্ত্তন সম্ভব इद्र। वाकाना-माहिना भार्ष्ठ देशहे चयुमिल हम एय वाकनात हिन्द-ममाध्य-धरे मधा एक एक प्राप्त वर्षमान चाकात भतिश्र करत । धरे विवर्षनरक रमधक "বালবার বিভাষ সামাজিক স্মীকরণ" (Second Social Integration) ৰ্মলয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত সমীকরণের পর ধধন অন্যান্য গুলেশের হিন্দুরা বাদ্দায় বসবাস করিতে থাকেন তথন তাঁহারা বদীয় হিন্দু স্থাকে: মধ্যে আর জীপিভত হন নাই। তাঁহারা আজও বালালী স্থাকের सहित्तरे बाटकत। अहे मारा तद-जांचनावात वाकनाय बाहास मिलनानी हहेग्री

castes of West Bengal, Vide "Man in India." Vol. XV, No.

<sup>&</sup>gt; 1 B. N. Datta—Vide "Modern Review." Population of Bengai", July—September, 1937.

শবদ হিন্দুকে এক আন্ধাৰালীয় প্ৰে এখিত করে। কলে; বাদলার হিন্দুরা এক আচার বাবদার অন্ধান করে; ভারতে আরু কোবাও বদি আন্ধানাদ ককল আেশী ও দকল জাতি বারা গৃহীত হইয়া বাকে ভবে ভারা এক বালবাদই ক্রমাছে (১১)।

বাদলার বাহিরে মহারাট্রে বিভিন্ন জাতি থাকা সংৰও জনপ্রস্থত লাবাজিক বন্ধন বিবর্তিত হইরাছে এবং রাষ্ট্রক স্বাধীনতার জন্য তথার এক স্থাতীয়তার ভাব বিশেষতাবে বিবর্ত্তিত হইরাছে। অষ্টাদল শতাজীতে ভিউক্ অব ওয়েলিংটন মহারাষ্ট্রারদের প্রাবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "They are the only nation in India" (ভারতের তাহারাই একমান্ত 'নেশন'—জাতি)।

ম্গলমান যুগে জাতিগত সামাজিক বিভিন্নতা সত্ত্বেও বে বে-জারপার স্থাবিধা পাইয়াছে জনগদ-সংঘবন্ধতা ভাষা ও ক্লষ্টির একজের মধ্য দিয়া একজাতিজ্বের দিকে বিবর্ত্তিত ও অগ্রসর হইয়াছিল। উত্তরে হিন্দু আমনের শেষ ভাগ এইতে ভাষাগত প্রাদেশিকভার ভিত্তি ছাপিত হইতেছিল, ম্গলমান যুগে ভাষা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। ইংরেজ যুগে রাজনীতিক বাভাবরণের জন্য ভাহা প্রাদেশিক ক্লাতিকভাতে বিবন্তিত হইয়াছে। একণে বিভিন্ন প্রদেশের অধিবাসীরা ভাহাদের কুলগত, ধর্মগত একত্ব ভূলিয়া গিয়া প্রাদেশিক বিভিন্নতা শহিই করিয়া পরম্পারকে পর বলিতেছেন এবং ভাষাগত পার্থকা এই বিভিন্নতা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছে।

### ৬ গোত্ৰ প্ৰতি

হিন্দুর 'গোত্র'রপ প্রতিষ্ঠানটি তাহার সমাজ-পরীরে আজ অবণিও আটাব মত লাগিয়া আছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানটির সমাজতাত্তিক বিবর্তনের পরা বে

১১। রামরুঞ্চ সম্প্রদারের ত্রাহ্মণ বংগোরের কোন মাস্রাফী সাধু রেপ্রকর্তের অক্সিয়াছেল বে; ডিনি সমগ্র জারত পরিজ্ञমণ করিয়া কেববাংবারসারই আবন্ধ মর্ম হিন্দুর মধ্যে সর্বাহ্মনীনভাবে গৃহীত হুইতে বেলেন। এই উচ্চি পুরই ক্ষমের ব

বিশেষ কাৰে অন্তৰ্গন করা ইইয়াছে তাহা বনিয়া মনে হয় না। সমাজতাত্তিকেরা বজেন, তনগদগত সংঘৰছতা বেমন ক্রমণ: অগ্রসর হইতে থাকে, প্রাচীন পদ্ধতি [বাহা কাহারও কাহারও বারা "টটেমগত 'নামাজিক' (১) সংঘৰছতা" বলিয়াও অভিহিত ] কীণতর হইতে থাকে (২)। ডুর্কহাইমের মতে, তুইটাই বস্তুত: বিক্রবাদী প্রতিষ্ঠান। বরং এই তুইটাকে সামাজিক অভিব্যক্তির ভূইটি তার বলা যায় (৩)। বিতীয়টির বিবর্তনের ফলে প্রথমটি অন্তহিত হয়। ক্রিছ হিন্দুর গোত্ত-রূপ প্রতিষ্ঠানটি হিন্দুছের পরিচায়করণে আজও বিজ্ঞান আছে। এইজন্যই ইহার অন্তস্কান প্রয়োজন।

শমাজতাত্বিকেরা বলেন, হিন্দুর 'গোত্র' গ্রীকের Gene (৪), রোমান Gens, কেণ্টিক Clan এবং জার্মাণদের কৌম (tribe) নাম একই কর্ম বাচক (analogous), অর্থাৎ ইহা একটা গোষ্ঠীর, অর্থাৎ পিতৃকুলগত একরক্ত সম্পর্কীয় (agnate) লোকেরই পরিচায়ক। গোত্র হারাই বৈদিক আর্যোরা কে কোন্ গোষ্ঠীর ভাহা নির্ণীত হইতেন বলিয়া অন্তমিত হয়। কিন্তু প্রাহ্মণ পুত্তকসমূহে (বিজ্ঞানেশর প্রভৃতি ক্রইবা) উল্লিখিত আছে, কেবল ব্রাহ্মণেরই গোত্র আছে, অন্য বর্ণের গোত্র নাই, তাহারা ব্রাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র হারাই পরিচিত হইত। ব্রাহ্মণ্য-পৌরহিত্যবাদ বলে—অন্যান্য বর্ণের এবং জাতির লোকেরা ভাহাদের পুরোহিতের গোত্র হারাই পরিচিত হয়। এখন বলা হয়

- Howith—The Native tribes of South-East Australia; P. XIX,
- Moret.& Davy-"From Tribe to Empire", P 37.
- Durkheim—in Annie Sociologique, 1898—1932: Vol 1V. & IX.
- ু । এই বিশ্বে The Cambridge Mediaeval History, Vol. II Chap. XX, p 631 অধ্য

বিশ্ব প্রাত্তিন করি এবং বৈশ্বদেরও বে গোর ছিল তারা নারা নারিছে।
বিশ্ব প্রাচীন করি এবং বৈশ্বদেরও বে গোর ছিল তারা নারা নারিছে।
বিশ্ব প্রাত্তিন করি এবং বৈশ্বদেরও বে গোর থাকিত তারা নির্বাহিনি
ক্ষিত্র পাওয়া যায়। বংগার্গে অরাক্ষণদেরও বে গোর থাকিত তারা নির্বাহিনি
ক্ষিত্র পাওয়া যায়। গুরুত্বের পূর্বে নাগবংশীয় ভারনির রাজবংশের গোর দিছল "বিকৃত্বর" (৫)। পৃথিবার অন্যান্য প্রাচীন দেশে একটি কুলের প্রতিষ্ঠাতার নামেই তার গোটী পরিচিত হইত। বৈদিক্যুগেও ইহার ব্যতিক্রম দেখা না; রাক্ষণেরা যেখন বিভিন্ন কুলে বিভক্ত ছিল করিয়ারাও হক্রপ ছিল। বিদ্বশেশ পরিচিত হইবে? এবং ইভিপুর্বেই ইহা আলোচিত হইরাছে বে, রাক্ষণেরা প্রথমে করিয় কুল সকলের চারণ ছিল এবং কোন কোন করিয়ে রাজা রাক্ষণ পুরোহিতের সাহায্য না নির্বাহ নিজের যজাদি ক্রিয়া সমুহই সম্পন্ন করিতেন।
পুরাণাদিতেও দেখা যায়, করিয় এবং বৈশুকুল হইতে অনেক করি, এমন কি বেদের মন্ত্রেটা ক্ষিরও উত্তর হইরাছে (মংজ, ১৪০।১১৫-১১৮)। তবে রাক্ষণেরাই আদি গোর সমূহের প্রতিচাতা—এই দাবী কি প্রকারে প্রাভ্

বিষ্ণুপ্রাণ অফসারে (১।৭।৪—৫) ব্রকার মানসপুত্র নর জন। তাঁছারা পুরাণে ব্রকা বলিয়া নির্ণাত হন (১।৭।৬)। কিন্ত ব্রকাণ্ড পুরাণে উক্ত তালিকায় মহার নাম যোগ করিয়া ব্রকার দশটি মানস পুত্র বলা হইয়াছে (৬৪'৮৮)। এই ঋষিরাই আদি Patriarch । বর্তমান সমরের অফসভান কারিগণের মধ্যে ম্যাক্স্থলার বলেন (৬), যেসব অরিহোত্রী ব্রাহণ পূর্বেছিলেন ভাছারা সাত্রকন ঋষির সন্তান বলিয়া দাবী করিতেন। কিন্ত প্রাক্তি

Max Mueller—A History of Ancient Sanskrit Literature, P. 386.

<sup>\*\*</sup>Chamak Copperplate inscription of the Maharaja Pravarasena, P. 240—241:

প্রস্তাবে আটজন পূর্বপূক্ষ ছিলেন। এই আট গোত্ত হইতে পরে বছ গোত্ত উর্বের হয় (আট হইতে উনশকাশ পোত্র এবং ইহারাও বহু পোষ্ঠীতে বিশ্বত च्छ ) (•)। মाञ्चिमनात वरनेन, वरक भवित भवितिनरू 'श्वेतत' बना हरे छ (৮)। ব্রাহ্মণ ব্যাহার প্রান্ত আহতি পূর্বপুরুষদের নিকট নিয়া ঘাইবার জন্য অগ্নির নিকট প্রার্থনা করিত। এই সময়ে আদ্ধণ তাহার পিতৃপুক্ষগণের নামো-ল্লেখ করিত। এই প্রকারে পিতৃপুরুষগাণের আবাহনকে 'প্রবর' বলা হইত। 'গোত্র' ও 'প্রবরের' তালিক: দেখিলে বুঝা যায় যে একটি গোত্তের প্রবর সমূহ আবার অন্যত্র নিজেরাই গোত্র-প্রবর্ত্তক হইয়াছে। এই প্রকারে গোত্তের সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার তাৎপর্যাপ, একটি মূল বংশের লোকেরা নিজেদের পৃথক বংশ (clan) ভাপন করিয়া কুলস্মৃত বুদ্ধি কুরে এবং সমস্ত কুল একত্রিত করিয়া একটি কৌম ( ফ্রিটিং ") শিংগৃষ্টিক হয় এইজনা যে-সকল দেশে এখন কুল-প্রথা বিদ্যানা আছে, ক্রেরীনে পরিচয় প্রদানকালে নিজের নাম, ভাহার কুলের নাম, ভাহার কৌমের নাম তত্ততা অধিবাসীরা বলিয়া থাকে। হিন্দুর গোত্র ও প্রবরের আধাাত্মিক দিকটা বাদ দিলে এই সকল দেশের প্রতি-ষ্ঠানগুলির সহিত হিন্দুর কৌমগত সাদ্ভা দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনায়ও এই প্রকারে কুল সমূহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ও মধার্গীয় রাজপুতদের মধ্যে যে-প্রকারের কৌম ও কুলপ্রথা উদ্ভত চইয়াছিল, পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও এইরপ প্রতিষ্ঠানের হরপ উক্ত প্রকারেরই ছিল এবং এখনও আছে।

একণে কথা এই যে, প্রান্ধণের বেলায় যে-প্রকারের বিবর্তন হইয়াছিল, অক্সান্ত বর্ণের বেলায় কি বিভিন্ন ধারা উভূত হইয়াছিল? ক্রিয়েদের বেলার পূরাণ সমূহে বিভিন্ন কৌষাও ক্রিলের তালিকা প্রাণত হইয়াছে। বিষ্ণুপ্রাণে উক্ত হইয়াছে—পূর্ণাবংশীয় মান্ধাতার বংশে হারিত হইতে অভিন্ন নামে

<sup>91</sup> R. Ghose—History of Hindu Civilisation, P58.

b | Max Mullar-A History of Ancient Sanskrit Literature, P. 386.

ক্ষিয়কুল প্রবিভিত হয় (৪)৬1e); পুনঃ মাছাভার পুরুত্ব নামক পুরুত্র বংশে नाम त्रामा । । हर्गात वराण नामकात्वत सवा हर (६१६)। हर्गाता नवरावह हेकाकू वश्मीत 🗺 हेकाकू वश्म निमि बसाधहर करतन । हैहात वश्महे जनक ताकात কর হব (৪ic)। বন্ধার পুত্র ক্ষতি, উাহার পুত্র চক্র (৪i৬ic), এবং চক্রবংশঞ বিবিধ কুলে বিভক্ত হয়: নহম, ম্যাতি ( ভরত বংশ ), কার্ত্তবীগ্যাৰ্জ্ন ( হৈহ্য बःभ ), भूकत्रवात वंश्य गांधि (कोशिक वंश्य )। आवात हस्तवंशीय भूकत्रवात · बर्रम् कृष्णपण ( रेविषिक अपि ) सन्त शहर करतन । हे हात शूळ <u>भौनक</u> এই শৌনকই চাতুর্বণোর প্রবর্তমিতা (৪৮।১); এই বংশে ভার্সভূমি হইতে ছাতুর্বণ্য প্রবিত্তিত হয়। ইহারা কাশ্রণ ভূপানগণ (১।৮।১)। তৎপর রজির-ৰংশাবলী বণিত হইয়াছে (৪।৯)। তংপর য্যাতির বংশে তর্বসূ, দ্রুতা, যুক্ত এবং অফু উদ্ভূত হন (৪।১০)। স্থাবার, ইহাঁদের বিভিন্ন বংশ উদ্ভূত হয় (৪।১৫ --> १)। পুকর বংশে অপ্রতিরধের পুত্র কথ, তংপুত্র মেধাতিথি; এবং এই মেধাতিথি হইতেই কথায়ন নামে ছিব্ৰুগণ উৎপন্ন হন (৪।১৯।১-২)। আবার ভরতের বংশে পর্ণের পুত্র শিনি—এই শিনি হইতেই গার্গ্য ও শৈন্য নামে কীন্তিত ক্রোপেত বান্ধণগণ ক্ষমগ্রহণ করিয়াছেন (৪।১৯।৯)। আবার এই বংশের উক্লক্ষের তিন পুত্রই ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হন (৪।১৯।১০)। 'মূলান' হইতে জাত ক্ষত্তিয়গণ কোন কারণ বশতঃ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া 'মদাল্য' নামে অভিহিত ছয়েন (৪।১৯।১৬)। এই বংশে কুল জন্মগ্রহণ করেন; এই বংশেরই বুহদ্রথের প্রশ্ন অবাস্থ। ইহারাই মাগধ নরপতি (৪।১৯।১৮-১৯)। কুরুবংশীয় ্লেলেলয়ের বংশে কেমক লয়গ্রহণ করেন; এই কেমক সহত্তে একটি সোক ्चारक्—श्रवा, "आञ्चन ও क्रियम्रात्नत उर्शिखत कात्रन चत्रम त्य रःनटक वह ताक्रकि ্রান্ত প্রত্যা অলম্বত করিয়াছেন•••a••" (৪:২১।৪)।

এই ক্রণে আমরা দেখি, ক্ষত্তিয়বর্ণের মধ্যেও একটি বীল-কুল হইতে কি ক্ষেত্রতে বিভিন্ন পোটা ও 'কুল' প্রভৃতি উত্ত হইয়াছিল। এই সকল বংব-ভালিকা আতিতাধিক বিচারসহ, অর্থাৎ একটি বীল কংগ হইতে নৃত্ন নৃত্ন 'कार देहर होशाद थरः बहेशक अवस्त चारि शुक्रारह बाम 'पहन करिया अवहि दर्गारमञ्ज्ञ सक्तां तिहा सत् कदह । यति पूर्वायःम या इस्तरम अवहि (कोस (tribe) हेन, छाड़ा बहेरन अहे नः पहेरछ तह त्वाक अस्ता अतिक्रिक क्व (clan) नः स्थित व्हेस्ट । जावांता १९०० वहेंदा निहारकः कि सामि-नुमार्व नाम भवण्यात्व महिक कांकिय चवन कविया चारक । এই भूक्यूक्यरक বৰবেই পূজা কবিত। বিভিন্ন বংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রবরদের পূর্বপুরুষ ভাবিয়া পূজা অৰ্চনাতে আহ্বান কবিয়া এক কৌনগত আত্মীয়তা বজায় বাখিত। মংস্থ পুরাণে বিভিন্ন গোতা ও প্রবরের বংশ-তালিকা প্রদানকালে এক মৃল্পোতীয় विचित्र क्षवरकृत्र मर्पा विवाह निविद्ध कता हहेशाहि (>>৫।०७; ১>৫।>>); ১>৫। ১২-২০ ) । এতবারা আমরা এই সমাজতাত্ত্বিক তথা পাই বে একটি কোম (tribe) হইতে উত্ত বিভিন্ন শাখা পুথক হইলেও ভাহারা একই পিতৃ-পুক্র হইতে কাত বলিয়া পরস্পারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। 'এতছারা ভাহারা exogamous (কোমের বাছিরে) বিবাহ করিত। বোধ হয়, এই প্রধার মূবে টটেমবাদীর বিশান-ই কার্যকরী ছিল (৮) বিষ্ণুপুরাণ হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত इन्द्रा श्रम दर कविष्कृत. इट्रेंड किंडिश बाक्त कुरत्तत छेड वस्त । देशास्त्र ষধ্যে কেছ কেছ আবার ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের (ভৃগু, মরীচি, অভি, অকীরস, बुबह, नुबचा, कजू, एक, विवह ) वज्रप्य ( )। शाह-१ )। जनाधनुतारम अहे ভালিকার সহিত মহর নাম প্রদত হইরাছে (৮৭৮৮)। কিছ মহ সংহিতাতে বেশ্বৰ লাম প্ৰায়ত হইমাছে (১১০৪—০৫) ভাহার সহিত এই তালিকা মিলে না । তথার বছর নাম নাই এবং প্রচেতা ও নারদের নাম আছে। আনবার এই कविष्कृत इटेंटल देविक कवित केंद्रल दन अवर हाकूर्करणित क्षेत्रकेंकत इन। পাৰাৰ ভবত-ৰংগ হইতে কজিব ও আমাৰ্ল নমুহের পৃত্তি হয় 🖫

का अहे क्षेत्रात्त्र विवाह विवाद Fraser "Totomism and Exograpy", Durkheim "The Elementary Forms of the Religious life" बहेवा।

-

নিং বিবৰণ হুইকে আৰৱা এই তথ্য অবগত হুইলান বে কেবল বাৰ্ণালাই বিজ্ঞ-পোন্ধ প্ৰবৰ্তন বা আৰি প্ৰভাগতি (Patriarch) চিলেন না।

ইতিপুৰে উক্ত হটবাছে বে যাত্ৰ সাত্ৰন আদি-গোত্ৰীয় লোক ছিলেন. विश्वाद्या प्रति पति तका कतिर्कतः देशाता दृष्टात्रन-एक, पक्षीतनः विश्वामितः विनिह, क्षित, क्रिक, क्रिक, क्रिक्र (>)। विकृत्तान डिहिबिड काह, बालीबरनता कविष्युक्ताहर (श्रश्र)। बर्रासन्त्र वामस्तर ( हर्ष मञ्जा) । जन्मान ( ७ महन ) विश्वन सरक्रमुतात्वत ( )०२ वशाय ) महन वानीत्र नार्मेव : গৌতমণ তদ্ধণ (মংক. ১৯৬৬)। মংক্রপুরাণেই উল্লিখিত আছে ভর্বাল, ভরত রাজার দত্তকপুত্র হট্যা 'বিতথ' নাম গ্রহণ করেন এবং সেই ভরবাক হইডেই ব্রাহ্মণ ও ক্রিয় উভয় প্রকারের সন্তান করগ্রহণ করিল (১৯০০-০০) ৷ অবেদের বিতীয় মগুলের মন্ত্রতী ইইতেছেন প্রদাস অবি-विक्रुन्ताल है शक्के कविवयः लाइव बना इटेग्नाइ । ভाककात मात्रन वंत्रम, ইনি পূর্বে অমারদ-লোত্রার ছিলেন, পরে ভ্রু-গোত্রীর গৃৎসমদ হন (১০)। বিষ্ণুপুরণি অছসারে ইনি পুরুরবার বংশলাভ (৪।৮।১)। বিষ্ণুপুরাণ ও বার্-भूताए बना इरेबार्ड रव देनिरे ठालुर्सरी शक्ष करतन। विश्वामिरत्वत्र विश्व निश्वा मुरक्छ माक्कि महिल्दा भूरक्रे वना इरेगाइ य रेनि व्यवस्थीय क्रिनिक बंश्लब देशक हिल्ला हिल बदः है शत पड़क शूब स्वताह (खनारनन-हैनि कार्यक्त करवाना अहे रववदारिवाहे वरान वाक्ष्यका कवावारन करवान (मरका,३७२।८१)। वेरक्रमुद्राल चिवन गर्चार्क बना स्ट्रेशाय — "चिवन गुळ जीमान लाय। है सान्हे वर्रान् बार्क विवायिक प्रना श्राकारक बावनव श्राव रहान" ( ১३७। १ -- १)। हैंदों हरेएक स्थिति स्थित नामित नामित समित स्थाप नामित स्थाप हरेता । विकृत्वान

Gleenwop cit, P. 59 1

RC Dutt-Ristory of Civilization in Angiont

হতে অত্রি করিই 'রাজন' পুরুষবার শিতাবহ ছিলের ( ৪।৬)। আর একজন लाक-धावर्डक देविको सवि ( ध्य मधन ) हिल्लन क्या विकृत्वान (४।১৯১-२), ভাগৰতপুরাণ ( ৪।২০।৬-१) এবং মৎত্রপুরাণের ( ৪৯।৪৭) মতে ইনি পুরুবংশীর कविष्ठकुरनांडव किरलन। फेक्क्य, क्लिन वा क्लि, रेणना, शार्श, शुक्रमीक, যৌলাল প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গোত্রীয়েরা ক্ষতিয় পুরুবংশীয় চিল (মংস্ক, ৫০)৪৪ ১ वाच् ३३, २१६ ; विक् ६, ১৯।३-১৬)। 'व्यावात वाचनपत्र मर्या 'वेशमानवा' গোত্র আছে। সংস্কৃত সাহিত্যে উলিখিত আছে যে ইহার পিতা উপমন্ম খবি হাবোদ দেশের লোক ছিলেন (বংশ ব্রাহ্মণ) (১১)। বিশ্বপুরাণ বলিতেছে—ক্রতু, অভিয়াও শিব রাজা উন্তানপাদের পুত্র শ্রুবের বংশধরগুৰ (১৩।৪-৭)। স্বাবার ভগুবংশের একজন গোত-প্রবর্ত্তক শ্বরির নাম চইতেছে 'কাৰোৰ' (১২।১৮)। এই কাৰোৰ যদি কাৰোৰ ৰাতীয় লোক চন ভাৱা हरेल चात अकाम कार्याक रमनीय लाक व्याग-शांख यान शाहेशाहन। অমুমান হয় এই খলে আসল তথ্য সুকাইত করা হইয়াছে। তথ্য নিজেই বিলেশ-ছাত বলিয়া সন্দেহ হয়। 'কামোজ'একটি দেশের নাম এবং সেই দেশবাসীরাও উক্ত নামে অভিচিত হয়। এই প্রকারে আমরা দেখিতে পাই যে ব্রহার মানক-পুত্রদের মধ্যেও সকলে একবর্ণের ছিল না; কতিপন্ন ক্ষাত্র-গোত্রীয়ও ইহাদের ভিতর চিলেন। তৎপর সান্নিক আন্নি-গোতীয়দের মধ্যেও কতিপয় ক্তিয়বর্ণের লোক ছিল । णाहा क्टेरन करन आक्रापताहे कांनिकान हटेरड शाख-विनिष्ठे धवर काराना वर्तक शोक हिन मा- এই क्या कि श्वकारत हिकिएक शारत ? अकरन कथा छेर्छ. বৈশালের কি কোন গোতা ছিল না ? যখন বৈশা বর্ণের লোকদের মধ্যে বেলেই মন্ত্ৰহা ৰবি ছিল, তখন ভাহাদের বে কোন গোত্ৰই ছিল না এ কথা कि अकारत महत इहेरछ भारत ? वतः बाधना भाषामगृह भूनः भूनः वना বইয়াছে বে বৈশ্যেরা ছিম্বর্ণের অন্তর্গত। তক্ষন্য তাহাদেরও ব্রাহ্মণ এবং

Quoted in Indiache Studien by Weber 4, 372;

বিশিষ্টের ন্যায় পোত্র ছিল ব্রিতে ইইবে। বংসপ্রামে তিন বর্ণের লোক ক্রিপ্রামের ন্যায় পোত্র উত্তর বীকার করা হইয়াছে ( ১৪৪।১১৪-১৯৮)। আবার নির্প্রামে উক্ত ইইডেছে—"হে বিজনোর্চ! বৃদ্ধে রূগে অসংখ্য মহাত্মা, ভাষান ক্রিয় ও বৈশালণ অতীত ইইয়াছেন; আমি ভাহাদের বহুর নিব্দন ও প্রভাক ক্লের পুনক্তি ও বছর ভয়ে ঐ 'পরিসংখ্যা' নির্দেশ করিলাম না (২৪।৪৬-৪৪)।" এই সক্ষল উক্তি ইইতে ব্রিতে ইইবে বে বৈশাদেরও-লোক্র ছিল।

আক্রণে শৃস্তদের সম্পর্কে প্রশ্ন উঠে। আজকাল বলা হয়, শৃস্তদের গোত্র ছিলা বা (রবুনন্দনের 'শুদ্বিতত্ব' এবং 'উবাহতত্ব' প্রইবা)। পুরোহিতের গোত্র বারা জাহারা পদ্বিতিত হন। কিছু আমরা দেখিতেছি যে আন্দণ্যধর্মীয় শাল্লসমূহ ইতে আন্দর্শ বর্ণ হইতে শৃল হওয়া এবং বর্ণ পরিবর্তন করিবার সংবাদশাওয়া বাইতেছে; তঘাতীত কতিপয় ধর্মপৃতকে প্রইন্তান্ধন করা শৃল্প এবং শক্তান্ধের উৎপত্তির কথাও বিবৃত হইয়াছে। ই'হারা পতিত হইয়া কি গোত্র, প্রবন্ধন উৎপত্তির কথাও বিবৃত হইয়াছে। ই'হারা পতিত হইয়া কি গোত্র, প্রবন্ধন করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাহারা তাহাদের পিতৃপুরুষদের নাম শল্পীকার করিতেন প্রভাৱত পৃথিবীতে কোথাও কেহ ধর্ম পরিবর্তন করিবেও শৃর্মপুরুষদের পরিচর অন্ধীকার করেন না; এমন কি ভারতবর্ষেও নয়। এখানে: ইহাও উল্লেখবালা যে প্রাচীনকালে অনেক লোকের ভূইটি গোত্রও থাকিত। ইহাও উল্লেখবালার লোক ভিরবংশে পালিত পুত্রমণে গৃহীত হইলে এই পোল্লপুত্র ভূই ক্লেরই গোত্র রক্ষা করিত। ইহাকৈ "বাাস্ব্যায়ণ" গোত্র বলা হয় ( ছাম্বোগ্রা

১২। একটি লোকের ছুইটি গোত্ত (ছানুছারণ গোত্র) থাকার প্রথা কুর্মনন বুলের প্রারম্ভেও ছিল। খুটার একাদশ শতাকীর মধ্যভালের ক্রিটি ভারশাসনে উহার উল্লেখ দেখিতে গাঙরা বার। অভুনেশের ক্রিটিন ক্রিকাদিতা ভেডানে তিলোচন শরবের সহিত বুদ্ধে নিহত হন (ক্রাইন ২০-২০)। ভাঁহার অভ্যস্থা রাণী পুরোহিতের সহিত শনাইবা মুদ্দিজের

প্রাণ্ডম্থ আমরা আক্রারের ক্রিয়বর্ণে এবং ক্রিয়নের আক্রাবর্ণে রিবর্জিত হইতে দেখি। এই সংবাদও জানা যায় যে ক্রিয়বংশোভব ক্রের্জিক ইইতে দেখি। এই সংবাদও জানা যায় যে ক্রিয়বংশোভব ক্রের্জিকির পুজ চতুর্কর্ণেই প্রবেশ করিয়াছিল। বধন তাহারা বৈশ্য ও শুরুরর্ণে প্রবেশ করে তথন তাহারা কি নিজেদের শিতৃপুক্রদের নাম গোক্ত লোপ করিয়াছিল ? পুরাণে বধন এই প্রকারের ছই একটি দৃটান্ত উল্লেখ করা হয়াছে তথন এই প্রকারের অনেক অভ্যতানই সমাজে ঘটিত—তাহা না হয়েলে এই ঘটনাটি লিপিবন্ধ হয়ত না। যখন বলা হয়াছে যে শৌনকের পুত্রগণ চারিবর্ণে প্রবেশ করিল তথন নিশ্বর্র একই পিতার সন্তানগণ নিজেদের বিভিন্ন বংশগত জাতি (caste) বা মূল্জাতিতে (race) বিভক্ত করে নাই, বরং এই সমাজে বিভিন্ন শ্রেণার (class) মধ্যে নিজের গুণকর্মগত মধ্যাদা অহসারে নপ্রাপ্ত হয়াছিল। পুর্বের্জি বর্ণসমূহ শ্রেণী ছিল, কোন জন্মগত বংশাহ্র-ক্রমিক (heredistary caste) 'জাতি' ছিল না—উক্ত সংবাদ বারা আমাদের পূর্কের আলোচনাই সমর্থিত ও দৃটাভূত হয়।

অগ্রহারে ( দেবস্থান ) আশ্রর গ্রহণ করেন। তথাকার বিভূতী নোমলী তাঁহাকে কলার লাগ পালন করেন। তথার রাণী একটি পুত্র সন্থান প্রসাব করেন। এই পুত্রের 'বিকৃষ্কান' নামকরণ করা হয়; এবং চ্ইপক্ষের গোত্র—মানব্য ও হারীত, ভালাকে প্রদান করা হয় (লাইন ২৫-২৯)—The Pamulavaka Copperplate grant of Vijayaditya VII By R. Subba Rao in "The arterly Journal of the Andhra Historical Society", July,

## (৭) গোত্ৰ-তত্ত্ব

উপরোক্ত অন্থসদ্ধানের করে ইহা স্বীকার করিতে হয় যে আদিছে স্কৃলা রর্বেরই গোত্র এক ছিল। যথন বিষ্ণুরাণ মতে শৌনক চাতুর্বর্গ্য প্রবর্তন করিলেন তথন তাঁহার বৈশ্য ও শূল্রবর্ণপ্রাপ্ত পূল্রগণ কি পিতৃ পরিচয় (গোত্র) বিলুপ্ত করিয়াছিল? আবার ভার্গভূমির পূল্রগণ যথন চারিবর্ণে বিভক্ত হয় তথন কি তাহারা তাহাদের কুলগত পরিচয় (গোত্র) শরিত্যাগ করিয়াছিল? তদ্ধপ ক্রিয় মহার পূল্র নীভাগ' যথন বৈশাভ প্রাপ্ত হয় তথন কি তদ্ধপ হইয়াছিল? প্রীপ্ত যথন শূলতে অবন্মিত হইয়াছিলেন তথন কি তিনি গোত্র পরিত্যাগ করিয়াছিলেন? এই প্রীপ্ত, ক্রেবেদের দশম মগুলের একজন ঋষি (এতদ্বারা একজন শূলকে বৈদির ক্রিরেণে প্রাপ্ত হওয়া যায়)। আবার উপন: সংহিতায় উল্লিখিত আছে "সপিত্র ক্রিরেণ প্রপ্ত কর্নাত্র অকরার ও একরার আশোচ (উশন: ৬।৩৬) এতদ্বারা কি স্টিত হয় না যে চতুর্বর্ণের উৎপত্তি ও গোত্র একই ছিল?

প্রাণসম্হের এই সকল উজির হারা আমাদের ধারণা আরও দৃঢ়ীভূত হয় যে আদিকালের চাতুর্ববর্ণার একই উৎপত্তি ছিল। তজ্জ্যু সকলেই এক গোত্রীয় ছিলেন। সামাজিক শুর বা শ্রেণী-বিভাগ হারা তাহারা পরে পৃথকী-ক্রুছ হন, কিন্তু তজ্জ্যু গোত্র ও প্রবর পরিবর্ত্তিত বা বিলুপ্ত হইতে পারে না মুছু প্রভৃতি পুশুকসমূহে শূরুকে 'অনার্য' এবং বর্ণাশ্রমীয় সমাজের বাহিরের লোক বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। হালের ভারতীয় লেখকেরা এই শক্ষের ইউরোপীয় অর্থ প্রেরাগ করেন। তাহারা শূরু অর্থে—Pre-Dravidian, Dravidian, Austroloid, non-Caucasian অর্থ এইণ করিয়া ভারতীয় সমাজে প্রয়োগ করিয়। গোল বাঁধাইয়াছেন।
কলে, হিন্দুসমাজে কেই Nordic শুলিভেছেন, কেই ঝা Negrito শুলিভেছেন!

বর্ছমান ভারতের যে সব ভাতিদের বৈশ্য ও শুদ্রবর্ণের অন্তর্গত বলিয়া মনে করা হয় ভাহাদেরও গোত এবং প্রবর আছে। যত হুর জানা যায়, এইওলি ত্থাকৃথিত বান্ধণ গোতা। মধামূপ হইতে বে কম্টি জাতি (caste) হিন্দু সমাজে বিশেষভাবে প্রকট হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কায়স্থ, রাজপুত ও মারাঠা অন্ততম। ইহাদের সকলেরই গোত্র ও প্রবর আছে; আর সেইগুলি 'আর্ষের'। একণে কথা উঠে, কবে ও কথন হইতে ই'হার। এইসব গোতা প্রাপ্ত হইলেন। যাঞ্জবন্ধ্য শ্বতিতে প্রথমে "কায়ন্থ" শব্দি প্রাপ্ত হওয়া যায়। পুর্বের এই শন্ত যে একটি রাজকীয় পদবাচক ছিল তাহা বিভিন্ন প্রাচীন পুরুক সমহ পাঠে স্পষ্টই বোধগম্য হয়। মিতাক্ষরা, সৌরপুরাণ, রাজতরন্ধিণী এভৃতি পুত্তকসমূহে কায়স্থদের 'রাজোপসেবকাঃ' 'রাজ সম্বন্ধাৎ প্রভবিকৃতিঃ'। 'রাম্বল্লভ' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত বরা হইরাছে, এবং বাদলার প্রাচীন রাজাদের শিলালিপি এবং অস্থান্ত পুত্তকসমূহে রাজার 'কায়ন্ত-বৃদ্ধ' এবং গ্রামের 'জ্যেষ্ঠ-কাষ্ম্য' বা 'প্রধান-কাষ্ম্য' প্রভৃতি শব্দ বারা আমরা বেশ বৃঝিতে পারি ' (ब हेडा 'भारताहक' हिल। अहे माल [ दर्न-भक्क ए त मास्य का क्या कर एक एक एक পাকুক । তাহাদের গোত্র ও প্রবরগুলি আন্ধা-পছতি অহুযায়ী। তৎপর বাজপুতের উত্থান ইতিহাসে প্রকাশ পায়; শেষে আসে মারাঠাগণ। রাজ-পুতদের গোত্রাদি প্রাহ্মণ্য প্রথামধায়ী। প্রীষ্ত বৈশ্ব ও পরলোকগত বস্থা মহাশয় ৰলিয়াছেন ( ১ ), মারাঠাদের গোত্রও বান্ধণ্য-পদ্ধতি অক্স্যায়ী। বৈদ্য বলেন, রাজপুত ও মারাঠাদের গোত্র এবং প্রবর প্রাচীন ক্ষত্রিয়ের সহিত এক— ডজ্জ তাহাদের তিনি প্রাচীন ক্ষত্রিয়বংশোদ্ধর বলেন। কিন্তু তিনি নিজেই

১। N. N. Vasu—kayastha Ethnology জইবা। নগেজবাব্ কাষখনের প্রথম হইতেই একটা 'জাত' (caste) হিসাবে ধরিয়া নিয়াছেন। ভাষার History of Kamrupa, Vol. III, Chap III; Kayastha Ethnology' (in Bengali) প্রইবা। কিছা কাচীন প্রবসমূহ পাঠে বোধপমা হয় এই শক্টি রাজকীয় পদবাচক ছিল।

ব দিতেছেন, নিধান্ধী টিতোরের নিওদীয় বংশোর অবচ তাহার পোত্র ছিল ব 'বৌনিক', ষদ্যপি নিওদীয়গণের গোত্র হইতেছে 'বৈজ্ঞাপা'। তিনি বলেন, ইহা বিজ্ঞানেব্যের বিধানান্ত্রপারেই সংঘটিত হইয়াছিল; কারণ তিনি ক্ষেত্রিয়নের পুথক গোত্র নাই, ভাহারা পুরোহিত আন্ধণের গোত্রই ধারণ করিবে'—এই মত প্রকাশ করেন (২)।

বর্তনানের অ-রাম্বণ জাতিগুলির রাহ্মণা গোত্র কি প্রকারে আসিল তাহার আক্র বর্ধার্থ অফ্লন্ধান হয় নাই; তক্ষ্মত দেই প্রশ্নের নিরাকরণ এই দলে সম্বাধার নাই। তারে বেটুছু অফ্লন্ধান হইয়াছে তাহাতে রাহ্মণ্য পৌরহিত্য-তারে দাবীর উপর বোর সন্দেহই উপস্থিত হয়।

একণে রাজপ্তদের বিষয় ধরা বাউক। জয়ানকের 'পৃথিরাজ বিজয়' এবং 'হামির মহাকারা' নামক পৃগুকর্বে ফ্র্রামণ্ডল হইতে 'চহমান' (চৌহান) রাজপ্ত কৌমের আদি পৃক্ষের মর্প্তে আগগনের কথা উল্লেখ আছে। (০) অন্যপক্ষেরাজপ্ত চারপেরা এই কৌমটিকে 'আবু পর্যতে' বলিষ্ঠ ঋষির বজ্ঞ কৃত্ত হইতে উছ্ত—তজ্ঞনা 'অগ্নিক্ল' নামে অভিহিত করেন (৪)। ইহা হং:ত ত হাদিগের ভার ভীয় উংপত্তি সংক্ষে সন্দেহ উপস্থিত হয়। বিজোলিয়া প্রত্ব-লিপিতে এই বংশের নামের তালিকায় স্ব্প্রথম ব্যক্তির নাম ও গোজ্ঞ

Vaidya—History of Mediaeval Hindu India, Vol. II, Pp 324-325.

e। রামকুমার বর্ষা—হিন্দী সাহিত্যিকা আলোচনাত্মক ইতিহান এবং H. C. Roy—Dynastic History of Northern India, Vol II.

at Todd's Annals and Antiquities of Rejesthan, Edited by W Crookes

উল্লেখকালে ভাছাকে কংলা পোত্রীয় বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে ( e)। ইবি নাকি 'বংশা' ক্ষিত্র প্রিয় ছিলেন। (RP. Ind. Vol XI P, 70 ff.) আবার আবু পর্বতের পুন্টিগা লিপিঞ্জিতিত বলা হইয়াছে—পূর্ব্য ও চক্ত বংশ ত্ইটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে বচ্চ ( বংস ) ঋষি চহ্মান নামক নৃতন বোদ্ধানের পৃষ্টি করেন ( ৬ )।

এই সকল শিলালিপি হইতে এরপ সন্দেহ জাগে বে চোহমান বা চোহান কৌমটি একটি 'নব-ক্ষত্রিয়' দল এবং তাহারা ব্রাহ্মণ গোত্র গ্রহণ করিয়াছে। অন্যপক্ষে চিতোরের বিখ্যাত শিশুদিয়া রাজপুত কৌমটির গোত্র হইতেছে 'বৈজ্ঞাপা' (Vaijayapa)। প্রত্নতাজিকেরা বলেন, এই কৌমটির প্রাচীন নাম ছিল 'গুছিল-পূল', 'গুছিলোট' (৭)। তাহারা ইহাও আবিকার করিয়াছেন যে এই ক্র্যাবংশীয় রামচক্রের বংশাবতংশ হিন্দু-ক্র্যাবংশ আদিতে গুজরাটের আনন্দপুরের ব্রাহ্মণ গুলুদন্তের বংশাব ছিল (৮)। এই বংশের পূর্বপুক্ষ নিজকে 'মহাদেব' ও 'বিপ্রকুল-নন্দন' বলিতেন। (৯) আবার বালাদিত্যের 'চাটম্ব (Chatsu) লিপিতে এই বংশকে 'ব্রহ্মক্তান্থিত (Brahma-Kshatranvita) বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (১০)। তাহা হইলে এখানে এই সংবাদ প্রাপ্ত হল্মা গেল বে ক্ষত্রিয়কুলপ্রেষ্ঠ বায়ারাওয়ের বংশ আদক্ষে ব্যক্ষণ বংশীয় ছিল। নগেন্তনাথ বন্ধ মহাশয় নাগর ব্রাহ্মণদের মধ্যে

e-s | EP. Ind. Vol. 9. No D. P. 71 ff; EP. Ind. Vol. 12. P. 197.

<sup>1</sup> H. C. Roy—Op. cit. Vol, I p 629; Vol II, p 1153; D. R. Bhandarkar—B. R. A. S New Series, Vol V 1979, Pp. 176—187

<sup>▶ 1</sup> H. C. Roy—Op. cit. Vol 11, p 1855, 1167 ff; Vol I P 356

<sup>&</sup>gt; Ind. Antiquary, Vol 39, P. 186 ff.

<sup>501</sup> EP. Ind. Vol. 12, P. 10 ff.

Vaijayapa গোজের নামোরেশ করিরাছেন (১১)। প্রস্কুত্ববিদের অন্ত্র্পক্ষানের কলের সহিত এই তথ্য মিলিরা যার। তাহা হইলে এখানে দেখিতে আজ্ঞা বার যে একটি নাগর আক্ষণ বংশ বর্ণ ও বংশ পরিচর পরিবর্তন করিরাঞ্ কীর গোজ-অপরিবর্ত্তিত রাখিল। জয়পুরের কছওয়া রাজপুতদের গোজ হইতেছে 'মানবা'। শ্রীযুত বৈভ বলেন, এই গোজের ঋষির নাম মহুতেও উল্লেখ নাই এবং পুরাণেও ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় না(১২)।

বোধ হয় মহার পূক্ত, ব্যত্তব 'মানব' এবং এক মহা ক্ষান্তিয় ছিলেন, ভব্দক্ত এই পোজ এই বংশে ব্যবহার করিলে কার্যকরী হইবে—এইরপ গোজামিল স্বেভয়া হইয়াছে। পুনরায়, রাঠোরদের গোজ হইভেছে 'গোডম'। বৈক্ত ক্ষান্তায় এই গোজও মহাতে খুঁজিয়া পান নাই (১৩) কিছ পুরাণে উক্ত নামের উল্লেখ আছে। এই সকল সংবাদ হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে রাজপুতদের ক্ষান্তার সকল সময় 'আহেমি' নয়। রাজপুত জাতির বিবর্তনের সময় নানাবিধ পালের অবভারণা করা হইয়াছে এবং তৎকালীন অবস্থাহ্যায়ী কেহ-বা পুরাতন গোজ বাধিয়াছেন, আবার কেহ-বা বাহাণ গোজ গ্রহণ করিয়াছেন।

একণে কারস্থদের বিষয় বিবেচনা করিয়া দেখা যাউক। তাহাদের সবই
আক্ষণ্য কোত্র; কিন্তু কথিত হয় যে শ্রের গোত্র নাই; তাঁহারা প্রোহিতের
কোত্র গ্রহণ করিয়াছেন। বেমন একাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানেশ্বর বলিলেন,
কৃত্রিরের পূথক গোত্র নাই। কিন্তু প্রাচীন কৃত্রিয়দের নিজস্ব গোত্র ছিল,
ইহা আমরা দেখিয়াছি এবং প্রাণেও বৈশ্রদের কুলের কথা আছে। কায়স্থদের
এই আমণ্য গোত্র কোথা হইতে আসিল তাহা নিয়া অংনক বিতর্ক আছে।

১১। N. N. Vasu—Social History of Kamarupa, Vol. HI. P. 103। জিনি কলপুরাণের 'নাগ্রণত' এবং নাগর পুলালনী নামক পুত্তক হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

SR | Vaidya-Vol III P. 477

<sup>30 1</sup> Vaidya-Vol. III. P. 477.

এই বিভর্কমূলক বিভারিত আলোচনায় প্রবেশ না করিয়া ইহা বলিলেই এই-चल रावंडे क्टेंदि. छोटात्मत उर्वाख ७ दर्ग निश व्यत्न वानास्त्रान चारक এবং বাংলার কারছদের উত্তব বিষয়ে কিছুদিন পূর্বেও বিভর্ক উত্থাপিত হইয়াছিল। ভাঃ ভাণ্ডারকর ভাহাদিগকে বাছলায় ঔপনিবেশিক প্রাচীন নাগর বাদ্ধদক্র সহিত এক ৰলিয়া মনে করিতে চাহেন; কারণ, তাহাদের বংশগত পদবী. গোত্ত ও প্রবর উক্ত বান্ধণদের সহিত মিলে (১৪)। কিছু নগেন্দ্রনাপ বস্থ বলেন, গৌডীয় কায়ম্বদের কতকগুলি গোতা বিহারের অষষ্ঠ কায়েম্ব ও বলেক रिकाम्ब गहिक मिला ( ) e)। वाक्रमाय देवछ ७ कायक्रमात्र मरशा विवादक হইয়াছে এবং পূর্ববন্ধে (ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম প্রভৃতি জেলায় ) এখনও এই इटें ि ध्यंगीत मर्था विवाह अठलिए तहिशाहि। ४मीरनमठल रमन वरमन, "ধহস্করী গোতের সেন ভূমির রাজাবিমল সেনের বছ পুতের মধ্যে কয়েকটি বৈদ্য এবং অবশিষ্ট কয়েকজন কায়স্থ প্র্যায়ভুক্ত হইয়াছিল (১৬); বৈদ্যজাতীয় মহাকুলীন কায়ত্ব জাতীয় শোভাকর নাগের কন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।'\* (১৭)। **নগেন্দ্র বা**ব বলিয়াছেন, পাঁচটি নাম ও গোত্র বাতীত নাগর আহ্মণ ও কামস্থদের এই বিষয়ে সাধারণত: মিল নাই (১৮)। অন্তপকে ডা: ভাওারকর ৰলেন. এই নামগুলি মুদলমান বিজয়ের পর্বে উত্তর-ভারতের অনেক ক্ষতিয়

<sup>381</sup> Dr. Bhandarkar in Indian Antiquary, March 1932, Pp 45, 52

N. N. Vasu—Social History of Kamrupa, Vol. III, P. 161B.

<sup>29।</sup> এই পুৰির বিষয় নগেজবাবুও গৌড়ীয় কায়ন্থদের বিষয়ে তাঁহার এক পুরুক্ত উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭। পূর্ব্বের উক্ত প্রকারের বিবাহ সহজে "দীনেশ চক্র সেন—বৃহৎ বঞ্জ" ১ম খণ্ড, পু: ৫১৭-৫১৮ ডাইব্য।

N. N. Vasn-Op. cit. p 162.

প্রাক্তবংশের পদবীর সৃষ্টিত মিলে (১৯)। তিনি আহও বলেন, রন্ধ্যান বাছদার कामन नमरीय चंकल: हस्तिनि वृष्टीय नश्चम ७ कहेम नखाबीय सरक्य ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রচলিত ছিল; তাহার মধ্যে অস্কৃতঃ দশ্টি পদবী প্রসূত্র ৰিতীয় শতাৰীতে ক্তিয়দের মধ্যে প্রচলিত চিল। তিনি বলেন এতথারা বোৰ্ণগমা হয় যে ব্ৰাহ্মণ ও কবিয় একই মূলজাতি (race) হইতে উৎপন্ন (२+)। এই विवास नाभनवाव विनिधात्त्वन, এতदात्रा श्रमाणिक स्व वि कारक्ष्म প্রথমে প্রাচীন ক্ষত্রিয় বর্ণেরই অন্তর্গত চিল। তিনি আরও বলেন, এই শদবীগুলি উত্তর-পশ্চিমের গৌড় ব্রাহ্মণ, উদীচ্য ব্রাহ্মণ ও গৌড় রাম্বপুতদের ু নাধ্যে এখনও প্রচলিত আছে (২১)। কিন্তু বংশগত নাম বা পদ্ধবী লইয়া বৰ্ব व्यथवा काण्डित विहास हतन ना ; कारण विशायत कामसम्बद्ध मत्था नाइ, ৫তওয়ারী, মিশ্র প্রভৃতি পদবীও আছে (২২)।

এই প্রকারের তথ্যাদি খারা আমরা বিশেষ লাভবান হই না-কেবল এইটকু মাত্ৰ তথাই সংগৃহীত হয় যে পূৰ্বে লোকে পদ বা বৰ্ণ অথবা জাতি dcaste) পরিবর্ত্তন করিলেও ভাহার গোত্র পরিবর্ত্তন করে নাই (২৩)। বর্ণা-

<sup>&</sup>gt;>-> Bhandarkar—Op cit. pp 63-65
>> N. N. Vasu—Op. cit. Pp. 175-176
>> N. N. Vasu—Ethnology of the Kayasthas, p 51

মহাপত্তিত রাহল সংক্তাায়নলা লেখককে বলিয়াছেন, গোরকপুর শ্রেলার অন্তর্গত 'বাভন' জাতীয় লোকদের গোত্র ও প্রবরের সহিত ঐ স্থানের প্রাচীন निष्क्रवीत्मत्र গোত্র ও প্রবরের মিল আছে : यनिও প্রথমোক্তেরা বর্তমানে ব্রাহ্মণত্বের দাবী করিতেছেন এবং শেষোক্তেরা ব্রান্তাক্ষত্তির ভিলেন। এই প্রেকারে অনেক জাতি যে নাম ও পদ পরিবর্ত্তন করিয়াছে ভাহার অনেক নদীর আছে। এীযুত গুপ্তে 'চিৎপাবন' ব্রাহ্মণদের সম্পর্কে বলিতেছেন, "Foreigners at first, Konkanasthas at the second stage and Poona Brahmans or Deccanese Brahmans of the present generation, they illustrate how caste denominations do undergo change." महात्राष्ट्री व कावक्रामत विवास के अकारबेत कथा কিনি উল্লেখ কৰিবাছেন | Appendix to Duff's'-A History of the Mahrattas,' Vol. I. P. II

প্রমণ্ধের পৃষ্ঠপোষক গুল্প সমাটদের গোত্র ছিল—'ধরণা' বা 'ধরণি'। ইহাই আর্বের নর এবং ভাহারাও রাজণ গোত্র গ্রহণ করে নাই। এতদারা ইহাই বুবা যায় বে 'গোত্র' হইল লোকের কুল-পরিচায়ক। দক্ষিণ-ভারতের দৃষ্টাস্ত নিলে দেখা যায় বে মহীশূরের (২৪) অরাজণ জাভিদের এগারটি গোত্রের মধ্যে প্রথম ভিনটি রাজণ্য-গোত্র এবং বিভিন্ন অরাজণ জাভিদের মধ্যে ইহার: সংব্যাও কম নয়। আবার "আগাসা" জাভির গোত্র হইতেছে "আরাসিনা" এবং "অরিসিনা" অর্থ হুইভেছে "হরিদ্রা" (turmeria)। "আরাসিনা" গোত্র ইটেম-জাভ উৎপত্তির কথাই বিশেষভাবে অরণ করাইয়া দেয় এবং এতদারা। অক্ত: মহীশুরের 'আগাসা" জাভিকে সম্পূর্ণভাবে প্রাবিজীয় বলিয়া চিহ্নিত করে (২৫)।

পূর্ব-ভারতের কতকগুলি তথাকথিত আদিম জাতিসমূহের বিষয়ে অন্তুসদ্ধানকরিলে উহাদের মধ্যে টটেমবাদের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া ষায় (পশ্চিম-বলের বাউরীদের:
মধ্যেও প্রশ্নপ চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়)। তাহারা কাশ্যবক (striped heron)
এবং কুকুরকে আঘাত করে না (২৬)। রিসলী বলেন, কাশ্যবককে তাহারা
ভাহাদের আতির প্রতীক স্বরূপ বলিয়া মনে করে। আবার থেরিয়াদের সম্বর্ধে:
ভিনি বলিভেছেন, "এই জাতির বিভিন্ন বিভাগগুলি (Septs) (২৭) টটেম-জাত
(totemistic)। মানভূমের 'দলমা' পাহাড়ের থেরিয়াদের ভেড়া হইতেছেচিটেম। আবার কোরা বা কেউরা বা থয়রাদের বেলায় তিনি বলিভেছেন,
ভাহারা মুগুদের স্লায় বিশিইভাবে টটেমিক বিভাগে বিভক্ত (২৮)। রিসলি৽
বলেন, সাওভালদের টটেম হইভেছে—নীল গাই, বন্থ হংস, বাজপক্ষী, মারিনল
মাস, শন্ম, পান ইভ্যাদি (২০)। অন্তাদিকে বেভারেও এনডেল কাছারীদের

Report, Pp 507, 512

B. N. Datta—Traces of Totemism in some tribes: and castes of N.-E. India, "Man in India", Vol. 13, 1933.

Risley—The Tribes & Castes of Bengal, p 79

विवास विनारण्डिन, "> १३ वृः जाहारमञ्ज बाका क्रकान ए छोहाँ वाला গোঁৰিক চক্ৰ আৰণ্য ধৰ্ম গ্ৰহণ করায় আহ্মণেরা ভাছাম্বিগকে ক্লিয় বৰ্ণের টিজু বলিয়া মানিয়া নেন এবং তাহাদিগকে মহাভারতের ভীমের বংশোছৰ বলিয়া বোৰণা কয়। হয়''। তিনি বলেন, "পর্ব্বে তাহাদের কৌমপদ্বতি উটেম্ব জাত ভিন্তিতে প্রতিষ্ঠিত চিল। তাহাদের বিভিন্ন বিভাগের নাম হইতেছে— चर्न, भृथियी, बाज, मनन, छन, भार, बश्न, कांक्र-विद्यान, कांक्राम बुक्"। মোদা—অ' রই বা বাঘ-ল-অ' রই (ব্যান্ত লোকে) বিভাগ ব্যান্তের সহিত সুস্রার্ক দাবী করে। আর ভাহারা দাজা বা দিজি (Eupharbia splendens) গাছ পুৰা করে" (৩০)। লেখক অতুসন্ধান করিয়া অবগত হইয়াছেন যে আসামের কাছাড়ীরা নিজদিগকে হিন্দু বলিয়া খীকার করে না, কিন্তু শ্রীহট্টের কাছাড়ীরা বৈষ্ণব এবং হিন্দু বলিয়াই পরিচয় প্রদান করে। লেখক পশ্চিমবঙ্গে বাঁকুড়া ৰেলায় নরতাত্ত্বিক অন্তসন্ধানকালে একদল তথাক্থিত আদিম জাতীয়,লোকের সাকাংলাভ করেন। ইহারা নিজদিগকে দেশওয়ালী মাঁঝি (বেহারী সাওতাল বা থেরওয়াল ) বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন। ই হারা বান্ধলায় বাদ করিতেছেন . এবং রামায়ৎ সম্প্রদায়ের শিশু। ই হারা বলিলেন, ইহাদের গোত্ত-সরকর, স্থংস ঋষি, মাণ্ডিল্য, শুক্পকি। উক্ত তালিকার একটিও ব্রাহ্মণ্য-গোত্তের নতে. -বর্ঞ টটেন গোত্রগুলি রূপান্তরিত হইয়া এই নাম ধারণ করিয়াছে বলিয়াই অভুমিত হয়।

এই সকল পৃষ্টান্ত হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে বর্ণাশ্রমের বাহিরের ধেলাকেরা টটেম গোজীয় ছিল এবং এখনও আছে, আর যাহারা হিন্দু সমাজ্যের বর্ণাশ্রম-পদ্ধতি মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে তাহাদের কাহারও কাহারও অনার্ব্য গোজ এখন ধরা পড়েণ তবে অনেক অনার্য্যভাষী জাতি আর্বেয় গোজ গ্রহশ করিতেছে, বর্ণা আনান্যর অহম জাতিদের ব্রাহ্মণ্য-গোজ আছে (১৭)।

<sup>6. |</sup> Sidney Endle-The Cacharis, Pp 6-35

Assam Castes—Anthropological Notes on some Assam Castes—Anthrop. Papers, New series, No V. p 12, 1938.

বাখালার ভবাক্থিত অভান্ন আভিনের গোত্র পরিবর্তন সম্পর্কে রিসলী বলেন, "যে সৰ জাতি পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হুইতেছে তাহারা উচ্চ জাতিদের নিকট হইতে বেসব বান্ধণা গোতা ধার করিয়া গ্রহণ করিয়াছে তর্মধ্যে শাণ্ডিন্য একটি বৈদিক ঋষি হইতে পক্ষিতে পরিণত হইয়াছে" (৩২)। কলিকাভার কোন একস্থানের ডোম স্বাভীয় লোকেরা লেখককে বলিয়াছেন যে ভাহান্তের আর্বেয় গোত্র আছে এবং ব্রাহ্মণও আছে। পুনশ্চ, উচ্চ জাতিসমূহের কোন কোন গোত্র দেখিলে উপরোক্ত সন্দেহ হয়। বাকালার বাঁকুড়া জেলার কোন ছত্তি (সামস্ত ) তাহার গোত্র 'শাগ ঋষি' (শাক) বলিয়া লেখককে জানাইয়াছেন ! বালালার গোপ জাতির মধ্যে 'কর্কট' গোত্র আছে; বালালার কলু জাতির কোন ভদ্রলোক ভাহার জাতির গোত্রসমূহের মধ্যে 'লিক্ষিনী' নামে একটি গোত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বান্ধানার কায়স্থ জাতির কোন বংশের পোত্র হইতেছে 'বাস্থকী'। এইদব গোত্রের নাম আর্ধের নয়-বরঞ্চ টটেম-উদ্ভত বলিয়া সন্দেহ হয়। যেপব ঋষি-গোত্রের নাম পুরাণসমূহে উল্লিখিড ছইয়াছে তাহা পাঠে সন্দেহ উপস্থিত হয়। ঋষি গোত্রের মধ্যে কাস্বোজ ( মৎস্য, ১৯৫—১৮ ); দৈরন্ধী, জলন্ধর ( বিষ্ণু, ১৯৯।১৫—১৮ ) প্রভৃতি নাম আছে। আর আছে সাহিত্যিক নাম-যথা, বিনয় লক্ষণ, মুগয়, জ্ঞান সংক্ষেয় বৈষ্ক্রী, রৌপদেবকি। একটি ঋষি গোত্তের নাম হইতেছে 'উষিঞ্জ', আবার 'ঔষিজ' নামটিও ব্রাহ্মণদের গোতা প্রবরের মধ্যে পাওয়া যায়। পুরাণে এই উবিজকে বৃহস্পতি ঋষির ভ্রাতা এবং দীর্ঘতমার ক্ষেত্রজ পিতা বলিয়া উল্লেখ করা হইরাছে ( মংশ্র ৪।৩২—৮৮ )। কিন্তু বেদে উবিজ্ঞদে কক্ষিকস্তের মাতা ( ঋক ১١১৮١১ ) বলা হইয়াছে এবং 'বুহুৎদেবতা'তে তাহাকে বলি রাজা কর্ত্তক দীৰ্ঘতমাকে প্ৰদন্ত একটি দাসী বলা হইয়াছে এবং এই উবিলেরই গর্ভে কক্ষিবস্তের क्या हय विषया देनि अधिक नाम श्राश हन। कि भूताल जानन काहिनी है

eel Risley-Op. cit. p XIV.

सुकारेका अक्षान कागीशृद्धक कवि कहा इरेकारक ध्वाः किक्यक्षत्र अक्षी कनामा सुद्धाः कन्नी १९८ कना इरेबारक (,००)।

শত থাকারা আমরা এই তথাও অবগত হই যে, প্রাচীন আদিম কাতীয়গণ স্কুই অভাজ নিশুতে বিবর্তিত হইয়া ক্রমণ: বান্ধণাবাদীয় আচার, রীতি-নীতি প্রতিছে করিছেছে ততই তাহারা হিন্দু সমাজের উচ্চত্তরে উন্নীত হইতেছে।
এই বিষয়ে বন্ধপ্রদেশই বিশেষ অগ্রগামী; এইয়ানে ব্রান্ধণাবাদ সক্ল তর মারাই গৃহীত হইয়াছে! সেইজনা ব্রান্ধণাপ্রথা সকলেই প্রহণ করিতেছে।
ভবে ইহাও শোনা যায় যে বান্ধালায় এমন অসং শ্রুলাতি আছেন যাহাদের বোকা নাই এবং ইহাও শোনা যায় যে হালে অনেক উচ্চত্তরের সং শ্রুলাতি ভাহাদের পুরোহিতদের গোত্র গ্রহণ করিয়াছেন ও করিতেছেন।

এই সকল অন্সন্ধান-কার্য্য হইতে আমরা এই সংবাদ প্রাপ্ত হই বে আজ-কালকার শৃত্রেরা ব্রাহ্মণাগোত্র-বিহীন নয়। এই হলে কথা উঠে—শৃত্র কাহাকে বলে? ইতিপূর্ব্বেই এই বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে এবং দেখা গিয়াছে যে শ্রেশী-সংগ্রামের বারা অনেক উচ্চজাতি নিম্নন্তরে অবন্মিত হইয়াছে এবং ইহার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে। কান্দেই আর্বেয় গোত্র শৃত্রদের মধ্যে প্রাপ্ত হঙার বিপরীত ঘটনাও ঘটিয়াছে। কান্দেই আর্বেয় গোত্র শৃত্রদের মধ্যে প্রাপ্ত হকারা আকর্ষ্যের কথা নয়। নাগর ব্রাহ্মণালের ও শাক্ষীপি (শক্ষীপি ?) বা সপলবীপি ব্রাহ্মণদের অনেক গোত্র আর্বেয় বাহা শ্বতি ও প্রাণের সহিত্ত বিলে না, বেমন,—বংসপাল, গোণাল, কপিছল, সরকারসা, গৌরীশ্রবা, ছান্দোগ্যা, ক্যান, বৈজ্বাপ (০৪) (নাগর ব্রাহ্মণ); স্বত্রকৌশিক (শাক্ষীপি শ্রাহ্মণ); অবচ এ-বিষয়ে যথেই সন্দেহের অবকাশ আছে যে,

ত । শীৰ্ষতমার কাহিনীর বিষয়ে গ্রেদ,শৌনক লিখিত 'বৃহৎ দেবতা' এবং Wedic Index এইবা।

os i N. N. Vasu—The Social History of Kamrupa, vol. 111, Pp. 118-121.

এই ঘুই শ্রেণীর রান্ধণ অভারতীয় ছিলেন (০৫)। স্বন্ধপুরাণে উক্ত হইয়াছে, শাগরত সমন্তত্ত্ব দেশান্তর গতত্ত্ব। দেশান্তর প্রজাত দা অজ্ঞাত পিতৃবর্গস্য সামান্তং পদমিচ্ছতি" (২০১৮০—৪), অর্থাৎ দেশান্তরগত, দেশান্তর প্রজাত অক্তাত পিতৃবর্গ ও দামান্ত পদেছু—এই সকল নাগর রান্ধণের পরিচয় জানিবার উপায় কি পু পুরাণে কথিত অংছে যে শ্রীক্ষেত্বর পুত্র শান্থ বাহ্লিক হইতে কর্ষ্য মূর্ত্তি ও তাহার উপাসক রান্ধণদের ভারতে নিয়া আসে। পূর্বের ইহাদের এইদেশে মগ (রান্ধণ) বলিত (Epigraphica Indica, Vol. XIV. No. 38, p 278—279) [পুরাণসমূহে শাক্তীপের (Scythia ?) মগ, স্বমগ প্রভৃতি চারি প্রকার রান্ধণের উল্লেখ আছে]। আল-বেকণী যথন ভারতে আগমন করেন তথন তিনি ইহাদিগের নাম "গে রান্ধণ" বলিয়া ভানিয়াছেন। গ্রার পাণ্ডাদের সহিত অন্ত কোন রান্ধণদের বিবাহাদি চলে না; গোহারা বলেন যে, ব্রন্ধা তাহাদের কৃষ্টি করিয়া গ্রাক্ষেত্রের অধিকার প্রদান করিয়াছেন। ইহাদের বিভিন্ন পদবীর মধ্যে একটি হইতেছে "সেন"। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার সন্দেহ হয়—কেহ কেই ইংদিগকৈ বৌদ্ধর্থপর পরে স্বন্ধ রান্ধণ বলিয়া অন্থমান করেন।

খোদিত-লিপিতে ব্রাহ্মণের 'বাজা' ও 'অখ' ( EP. IND. vol X, 71, No. 15) এবং 'লোহিতা' ( EP. vol III, No 70) গোত্রসকল প্রাপ্ত হওয়া বায়। এই অনার্থেয় মন-সড়া গোত্র-সমূহ কি টটেম-জ্বাত বলিয়া স্থচিত হয় না ?

এই প্রকারে দেখা যায় যে গোত্র নিয়া বর্ত্তমানের এবটা জাভির বর্ণ কিরুপিত করা যায় না। কিন্তু গোত্রগুলি প্রথম হইতেই বিভিন্ন বর্ণ হুইতে সৃহীত। তাছাড়া যথেষ্ট সন্দেহ হয় যে অনেক গোত্র কহিত ও মন-গড়া! এইজন্য পৌরোহিতত্ত্বের দাবীর কোন মুল্য নাই। প্রথমেই দেখা গেল যে

৩৫। Dr. (:uha-এর মতে বাঞ্চালী কায়ন্থ, নাগর এ দ্বাণ ও গুল্পরাচী বেনিয়া এবং মধা-এ-িয়ার তাজিকদের Co-e fficient of Racial Likeness ধ্ব-Census 1930—Ethnological Report কটবা। ব্রহার মানস-পুত্রদের তালিকা ঠিক নাই, তংপর উহা ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের সংযুক্ত-তালিকা। তংপর দেখা যায় যে বৈদিক ঋষিদের মধ্যে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণের লোকও ছিলেন এবং কোন কোন ঋষি শ্লানী অধ্বাদানী-গর্ভরাত এবং এ চটি ঋষি পুরাণের মতে শূল্র পদপ্রাপ্ত। মংস্যপুরাণ বলিতেছে, "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্র বংশীয় এই দ্বিনতি সংখ্যক ঋষিপুত্র বিবিধ মন্ত্র আবিকার করিয়াছেন। ই হারা ঋষিগণের সন্তান শ্রুত ঋষি পদবাচা" (১৪৫।১১৫ —১১৮)। অভাবতঃই, ইহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক ছিলেন এবং ই হাদের বংশগত গোত্র ছিল, আর দেই গোত্র তাঁহাদের সন্ততিগণ পরে বহন করে।

বেদের স্কুকার ঋষিদের মধ্যে বখন কতিপয় বৈশুও ছিলেন তখন ভাহারাও অন্তান্ত বংশির ঋষিদের ন্তায় গোত্র প্রবর্তক ছিলেন। কিন্তু পরে বৈশ্ব শৃত্রমে অবনমিত হইল এবং ব্রাহ্মণ্য-বিধান এই মর্ম্মে জাহির হইল বে কলিযুগে ব্রাহ্মণ ও শৃত্র ব্যতীত বর্ণ নাই। কাজেই বৈশ্ব যথন শৃত্র বৃদ্ধিয়া গৃহীত হইল তখন তাহার গোত্র আদিবে কি প্রকারে ? এইজন্য ভাহার গোত্র তাহার পুরোহিত-প্রদত্ত—এই মত জাহির করা হইল! আবার বিজ্ঞানেশ্বর বলিলেন, ক্ষত্রিয়ের গোত্র নাই! ইহার অর্থ, হিন্দুর অধংপতনের সুগো বাহ্মণেরা বলিলেন—ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব নামক অপর ত্ইটি দিজ জাতি নাই, শৃত্র ত পোক তাপ করিতেই জলিয়াছে। বৈদিক কৃষ্টির একমাত্র প্রতীক বাহ্মণ, আর দেই বাহ্মণ পুরোহিতের গোত্র সংজাতিগুলি বহন করিবে। এই প্রকারে অন্তান্য বর্ণের পৃথক সন্থা বাহ্মণেরা উড়াইয়া দিলেন। এইরূপে পৌরোহিত্যতন্ত সমগ্র হিন্দু-ভারতকে নিজেদের শোষণ-নীতির কবলে আনয়ন ক্রিল।

কিছ গোত্তের যদি যথার্থ জাতিতাত্তিক অর্থ গ্রহণ করিতে হয় তাহা হইলে
বুঝিতে হইবে বে হিন্দু পদ্ধতি অহুবায়ী একটি বংশ বা কুল (clan) প্রতিষ্ঠাতা
হইতেছেন 'পোত্ত প্রবর্ত্তক' এবং এই কুল হইতে অন্যান্য শাখাপ্রতিষ্ঠাতাদের বিভিন্ন গোত্ত (কুল) সংস্থাপক বলা হয় এবং হিন্দু পদ্ধতি

অনুযায়ী তাহাদিগকে প্রবর বলা হয়। জাভিতত্ব বলে, একই বংশ হইতে উভুত বিভিন্ন কুলগুলি সম্বিলিত হ্ইয়া একটি জন বা কৌম(tribe) গঠন করে 🕨 এই কৌমটি এক বংশোদ্ভব বলিয়া নিজেদের মধ্যে বিবাহ না করিয়া অন্য কৌমের সহিত বিবাহাদি (exogamy) করে। পুরাণে এই সংবাদ প্রাপ্ত ছওয়া যায় যে এক গোত্র ও প্রবরের লোকসমূহের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ [ ম<sup>২্</sup>ষ্ট ভগুদের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ (১৯৫-৩৬); আন্দিরক গোত্রীয়দের পরস্পরের মধ্যে বিবাহ-বিধান নাই (১৬৯।১-২০) ইত্যাদি । ইহার অর্থ, সগোত্র বিবাহ (endogamy) নিষিদ্ধ। পুরাণোক্ত এই সংবাদটি অন্ত দেশীয় এইপ্রকারের জাতিতাত্তিক বৈজ্ঞানিক অমুসন্ধানের ফলের সহিত মিলে ! কিন্তু কথা ওঠে, বৰ্থ-বিভাগ সম্পর্কে। উপরে আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে অনেক ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশা বংশ-সমৃদ্ধত। তাঁহারা সকলেই গোত্র-প্রবর্ত্তক। আবার পুরাণ বলিলেছে, পুরু বংশে (ক্ষত্রিয় গোষ্ঠী) ভরম্বাজ, বিতথ নামে সেই কুলে উৎপন্ন হুইলেন.....দেই বিতথ...কৌশিক ও গুৎসপতি নামে আরও দুই পুত্র উংপাদন করেন, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ প্রশাসিক ভনমুপুণ ( অগ্নি. ২ ৭৮। ৯-১২ )। এই উক্তি ঘারা উক্ত তিন বর্ণের লোকদের উৎপক্তি তে এক ভাগা স্বীকৃত হুইয়াছে। ভাগা হুইলে বৈশাবর্ণান্তব বর্ত্তমানকালের বাবসায়া, শিল্পী, কৃষিজাবা জাতিসমূহের গোত্র যে আর্থেয় হঠবে তাহাতে चाक्यांचिक क्टेवांत किहुई नाहे। উপরে ইহাও দেখা গিয়াছে, লোকে পদ বর্ধ বা জাতি পরিবর্ত্তন করিলেও স্থীয় 'গোত্র'-পরিবর্ত্তন করে নাই। এমন কি, 'টটেম'-গোত্রগুলি স্বরূপে অথবা বিক্লভরূপে অনেক জাতির এখনও চলিতেছে। নগেনবাবুর উক্তি-নাগর পুপাঞ্চলী এবং 'নাগরোৎপত্তি' পুত্তক দুইটির মতে যেদৰ নাগর ত্রাহ্মণ ব্যবদায়-বৃত্তি গ্রহণ করে ভাহারা 'নাগ্র বেনিয়া' নামে অভিহ্নিত হয় (এই বিষয়ে ডা: গুহের নরতাত্ত্বিক অন্তসন্ধান-ব্রষ্টব্য)। তাঁহার (নগেনবাবু) মতে, এই প্রকারে সপাদলক, অহিচ্ছত্র বা নাগর বান্ধণেরা বিভক্ত হইলা বান্ধণ, কায়স্থ, বেনিয়া জাতিদের মধ্যে বুক্তি শহ্রায়ী প্রবেশ করিয়াছে (৩৬)। তাঁহার মতে "এইজন্যই বাঙ্গলার কায়ন্তু, বৈন্ত, গন্ধবণিক, স্বর্ণবণিক, শন্ধবণিক, কংসবণিক জাতিদের মধ্যে নাগর, ব্রান্ধণোচিত পদবী ও গোত্র প্রাপ্ত হওয়ায় অন্তমিত হয় যে গুজরাটের ন্যান্ত ভাহাদের মধ্যেও কিঞ্চিং নাগর ব্রান্ধণের রক্ত প্রবাহিত হইতেছে (৩৭)।"

এই যুক্তি ঠিক হইলে আবার দেখা বায় যে, বর্ণ বা জাতি পরিবর্ত্তন করিলেলাক গোত্ত পরিবর্ত্তন করে না। তবে বৈদিক যুগ হইতে দেখা যাইতেছে যে ছান্তকপুত্র গ্রহণকালে ( ভানংশেপ, গৃংসমদের দৃষ্টান্ত ) লোকের গোত্র পরিবর্ত্তিত হয়। কাজেই বর্ত্তমানের শুদ্র নামে অভিহিত জাতিসকল যে আর্বেয় গোত্র ধারেণ করিতেছেন তাহা প্রাচীনকালে দ্বিন্ধবর্ণগণের ও তাহাদের এক উৎপত্তি বলিয়াই সম্ভবপর হইয়াছে এবং প্রাচীন বিভিন্ন বর্ণের লোক বর্ত্তমানের নানা জাতির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে বলিয়াই এই সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়া ধরিতে হইবে।

বান্ধণ গোত্র শৃদ্রের ভিতর কি প্রকারে আদিয়াছে তাহা নিয়োক্ত দৃষ্টাস্ত 
হুইতে অফুমান করা যাইতে পারে। খুষীয় ৬৫ • শতান্ধীতে বান্ধলার ত্রিপুরা 
ক্রেলায় লোকনাথ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত একটি তাত্রশাসন 
আবিষ্কৃত হুইয়াছে। ইহাতে যে সমান্ধতাত্বিক সংবাদ প্রাপ্ত হুওয়া যায় তাহা 
ভবেলান সমাজের উপর আলোকসম্পাত করে।

লোকনাথের প্রশিতামহ ভর্ষান্ত শ্বিষ সন্থান বলিয়া দাবী করিয়াছেন। উন্থার মাভার প্রশিতামহ ও পিতামহদের "বিজ্ববরা, বিজ্ঞসন্থমা" বলা হইয়াছে (Verse ())। কিন্তু লোকনাথের পিতা "পারশ্ব" অর্থাৎ তিনি অন্তলোম শ্বিবাহ-জাত নিরুষ্ট শৃত্রে অবনমিত হইলেন। আর ভর্ষান্ত শ্বির বংশধর লোকনাথ স্বয়ং 'করণ' (Verse 9) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। এখন প্রশ্ন উঠে, লোকনাথের মাতামহ "পারশ্ব"-শ্রেণীতে অবনমিত হইয়া কি

ve-val N. N. Vasu-Op. cit., Vel. III, P 137-138.

পৈতৃক গোত্র পরিত্যাগ করিয়াছেন ? লোকনাথ কায়স্থ শ্রেণীর হইয়া কি পৈতৃক শ্রেষি গোত্র হইতে ৰঞ্চিত হইয়াছিলেন ? (৩৮)

বর্ত্তমানের একটা জাতি (caste) পাঁচ ফুলের সাজির নাায়; প্রাচীন বিভিন্ন ।
বর্ণের লোক এক পেশা অবলয়ন করিয়া বিবর্ত্তনের ধারায় একটি 'গিল্ড' গঠন
করে এবং কালে তাহা বর্ত্তমান যুগে caste-এ (জাতি) পরিণত হইয়াছে। এই
জন্য প্রাচীন বর্ণপম্হ হইতে বিভিন্ন গোত্রীয় লোকসমূহের বংশধরদিগকে
বর্ত্তমানের এই সকল জাতি মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। এক-একটা জাতি
এক-একটা পৃথক মূলজাতীয় (racial element বা biotype) বা জাতিতাত্তিক
সমষ্টি (ethnic unit) নয়; কাজে কাজেই, আজ তথাকথিত উচ্চ জাতিদের
মধ্যে (ব্রিটিশ শাসকবর্গ কর্ত্তক কথিত 'Caste Hindus') সমগোত্র পাওয়া
অসক্ষরও নয় এবং আশ্রেণ্ড নয়।

শারীরিক নরতন্ত্ব বা জাতিতত্ত্বর চাবি দিয়া অন্থসন্ধান করিলে এই তথ্য স্থপ্ট ইইবে এবং সামাজিক ইতিহাসের দিক দিয়া অন্থসন্ধান করিলে এই সতাই প্রকাশ পাইবে যে, ব্রাহ্মণ ব্যতাত অন্ত বর্ণদম্হের অথবা শৃদ্দের গোত্ত নাই —এই দাবা প্রোহিততত্ত্বের নিছক ধাপ্পাবাজা মাত্র। এই গোত্র সম্বন্ধ প্রায়স্থারণে অসমন্ধান প্রোজন। কারণ এতহারা ভারতীয় জাতিতব্বের উপত্র নৃত্ন আলোকসম্পাত করিবে। অনেক তথাকথিত শৃদ্দের এখনও গোত্র নাই বলিয়া কথিত হয় এবং অনেক 'নৃত্ন-হিন্দু' জাতি যে আর্থেয় গোত্র গ্রহণ করিয়াছে সেই তথাও উপরে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে কোন অন্থমন্ধানকারী পরিজ্ঞান্ধক লেখককে বলিয়াছেন যে, পঞ্জাবের অশিক্ষিত হিন্দু-জাঠদের গোত্ত নাই। তাহারা কৌমের নামেই পরিচিত হয়। গোঁড়ো হিন্দুরা ই'হাদের ছাতে জল থায় না। শিক্ষিত জাঠেরা ব্রাহ্মণ্য প্রভাবে নিজেদের গোত্ত তৈয়ারী করিতেছেন।

Tipperah Copper-plate Grant of Lokenath in Bipigraphica Indica, Vol. 15, Pp. 803—306.

এই তথ্যের দক্ষে বান্ধণ্য ধর্মের একট। বড় অন্ধর্চান বিজ্ঞাড়িত রহিয়াছে—
ভাহা হইতেছে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের conversion policy, অর্থাৎ অক্স জ্ঞাতির বা
ধর্মের লোকদের স্থীয় সমাজ-শরীরে গ্রহণ করিবার নীতি ।

হিন্দুর পারিবারিক জীবনে গোত্তের সহিত অন্যান্য কতকগুলি অস্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (institution) বিজড়িত আছে। এইগুলি হইতেছে, সপিগু, সকুলা, সমানোদক, সগোত্ত এবং সমান প্রবর। যাহাদের মধ্যে এইগুলি এক (common) ভাহারা উক্ত সম্বন্ধে পরস্পারের সহিত আবদ্ধ। এই বিষয়ে পরলোকগত গোলাপচন্দ্র শাস্ত্রী (৩৯) মহাশন্ন বলিয়াছেন,—'গোত্তা' শলটি 'গো' এবং 'ত্র' (রক্ষা করা ) শন্দের যোগে স্টে। ইহার অর্থ, যাহা গরুকে রক্ষা করে, অর্থাৎ গোচর ভূমি (Pasturage), 'উদক' অর্থে জন কিম্বা জনাশন্ম—যেমন, পুছরিণী বা কুপ বুঝান্ন। 'কুলা' শন্দের মূল 'কুল' (ল্যাটিন্ Colo) ইইতে উদ্ভূত ইইতে পারে। ইহার অর্থ কর্ষণ বা চাষ করা; এতহারা চাষের জমি বুঝান্ন; আর 'পিগু' শন্দের অর্থ হইতেছে 'থাত্য'।

মফু (৮।২৩৭—২৩৯) এবং বাজ্কবদ্ধা (২।১৬৬—১৬৭) গ্রাম পদ্তন বিষয়ে বে নির্দেশ করিয়াছেন তাহাতে উক্ত হইয়াছে যে গ্রামের যেন্থলে বসত-বাটাগুলি অবন্ধিত তাহার পার্যদেশে কৃষি-জমি বাদ দিয়া এক টুকরা জমি (৪০০ কিউবিট দীর্ঘ) গোচারণের জন্ম আলাদা করা থাকিবে। এই বিষয়ে শাল্লী মহাশয় বলিয়াছেন, যদি ধরিয়া নেওয়া ষায় যে একটি গোষ্ঠী শাল্লী একটি নৃতন গ্রাম স্থাপন করা হইত এবং ইহাও স্মন্নণ রাখিতে হইবে যে গ্রীমপ্রধান দেশে গোচারণ-ভূমি ও জলাশন্ধ অবক্তপ্রয়োজনীয়, জ্বার হিন্দু আইনে উহার ভাগ করা ষাইত না, তাহা হইলে 'সগোক্র'

<sup>9 99 |</sup> Golap Chaudra Sarkar Sastry—ATreatise on Hiudu Law, 5th Edn, 1924. p. 107-108

ও 'সমানোদক' (৪০) শক্ষ তুইটির এই অর্থ করিতে পারা ধায়—একটি গোলীর সকল লোক-সমন্তি—ধাহারা গোচারণ-ভূমি এবং জলাশয়গুলি সাংসারিক ও কৃষিকর্ষের জন্ম সাধারণভাবে অথবা যৌথভাবে (holding in common) ব্যবহার করিত। 'সকুলা' অর্থে ধাহারা যৌথভাবে জমি চাষ করে এবং 'সপিগু' অর্থে ধাহারা একত্রে সংসার (common mess) করে। যথন গোলীর সংখ্যা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তথন সর্ব্যপ্রথম পৃথক সংসার স্থাপিত হইবে; কিন্তু বিষয় বা কুলা যাহা বেশীর ভাগ জমিতে আবদ্ধ তাহা তথনও যৌথভাবে চাষ চলিবে এবং উৎপন্ন-শস্ত বথরা অমুধায়ী বন্টন হইবে। ইহাও অম্ববিধান্ধনক বিবেচিত হইলে লোকে গোলীর জমি বিভক্ত করিবে, বাদিচ 'গোত্র' অর্থাৎ গোচারণের 'জমি' এবং 'উদক', অর্থাৎ জলাশমগুলি এক বংশজাত দ্বসম্পর্কীয় (distant agnate relations) জ্ঞাতিদের মধ্যেও যৌথ থাকিবে। শান্ত্রী মহাশয় বলেন, বৌধায়ন (৭১) এবং বন্ধ-প্রাণের 'অবিভক্ত ধনাম্বতে সপিগুঃ পরিকীন্তিতা' (৪২) লোকগুলি দ্বারা এই অর্থই আন্যান্ধ করা যায়।

উপরোক্ত এই ব্যাখ্যা দারা শান্ত্রীক্তি বলিতেছেন যে, ইহা দারা village community system-র (গ্রাম্য সমাজ-পদ্ধতি) (৪৫) সহিত ইহাদের সম্ভবতঃ সম্পর্ক বাহির করা ঘাইতে পারে (৪৪)। কিন্তু ইতিপূর্কে দেখা গিয়াছে যে বেডেন-পাউএল এবং তৎপরবর্ত্তী অম্বসন্ধানকারিগণ বলেন যে

<sup>80। &</sup>quot;দণিওতা সমানোদক ভাবস্ত…ততপরং গোত্তম্চাতে" (the word 'Gotra' is declared to comprise these (i. e. Sapindas and Samanodakas)—Vrihat Manu cited in the Mitakshara, 2, 5, 6 quoted by Shastri, p. 65.

s ১ ! "অবিভক্ত দায়াদান্ সপিগুান্...বিভক্ত দায়াদান্ সকুল্যান্ আচ্ছাতে" — দায়ভাগধৃত বৌধায়ন বচনম্ Quoted by Sastri. P. 65.

<sup>821</sup> Quoted by Sastri-Op. cit. p.73.

৪০। দক্ষিণ-ভারতে, গ্রাম্য-কমিটি ঘাহাকে ''সভা'' বা 'মহাসভা' বলঃ হইত তাহাই ছিল। এই সভা মাত্র স্থানীয় স্বায়স্ত-শাসন পরিচালনা করিত। —South-Indian Inscriptions vol, III. Pt. 1. p2.

<sup>88 |</sup> Sastri-Op. cit. P. 107.

ভারতে প্রাচীন জম-বিলি পদ্ধতি ছিল "রায়তারী প্রথা" অনুযায়ী। অশোকের সময় হইতে বিজয়নগর রাজত্বের শেষকাল পর্যান্ত শিলা ও তাম্রলিপি-সমূহে ক্ষমিবিলি-বাবস্থা বিষয়ে অন্ত প্রকারের সংবাদ প্রাপ্ত চণ্ডয়া যায়। ক্ষমি রাজারই ছিল বলিয়া অক্মান হয়। ইহার অর্থ, একটি গোষ্ঠা প্রথমে, একটি আম ছাপন করিত এবং দেই গ্রামটি দেই বংশেরই সম্পত্তি হইত। উপরোক্ত লেখক-ছিন্দর প্রথমাবস্থায় যৌথভাবে গ্রাম্য সমাজ-নিয়ন্ত্রণ-পদ্ধতি ছিল—মেইনের এই মত খণ্ডন করিয়া বলিয়াছেন যে ভুমিতে অধিকারই ছিল, tribal communism (কৌমগত ক্যানিভম) প্রতিষ্ঠানের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বস্তুত: মরগান বণিত উক্ত প্রতিষ্ঠানটির প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না বরং ক্লয়কের পুথগীকত চাঘ-ভূমির কথাই পাওয়া যায় ( খুয়ের ১।১১০।৫২ )। (কিন্তু উপরোক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা ইহা নির্দ্ধারণ করিতে পারা যায় যে, যদি এক গোষ্ঠা (গোত্র) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে একটা বভ কুল (clan) হয়, তাহা হইলে কৃষিকর্ম বিষয়ে 'সমানোদক' (একটি লোকের তের পুরুষ অধন্তন বংশধরগণের মধ্যে তের পুরুষ বাবধান-রূপ সম্পর্ক ) মুম্পর্কে clan communism-এর চিহ্ন ছিল বলিয়া ধরিতে হইবে ৷) রোমের সভাতার প্রথমাবস্থাতে (৭৫) একটি কুল নিজেব জমিতে চাষ কবিরা উৎপন্ন শশু কুলের বিভিন্ন পরিবারের মধ্যে বন্টন করিত। ভারতীয় আর্যাদের অতি প্রাচীনকালে হয়ত দেই প্রার কুৰণত হোষ সাবের প্রধা ছিল। কিন্তু 'দকুলা' ও 'দপিঙ' ব্যাপারে family communism-এর চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায় বলিয়াই অমু-মিত হয় ৷ পৈতক লায় সম্বন্ধে মিতাকরা আই নও family communism-এর লক্ষণ প্রকাশ - করে, আর যৌথ-পরিবার সম্বন্ধে মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ আইনে গোষ্ঠীগত কম্যনিশ্বমের লক্ষ্ণ প্রকাণ পায়। এই অফ্টান ও প্রতিষ্ঠান-গুলি হিন্দুর স্থান অতীতের শ্বতি বহন করিয়া ভাহার ক্ষান্ধ চাপিয়া বসিয়া আছে। এইগুলির গুণগত কর্ম (function) আর নাই, আছে তথ কাঠামোটির ভরাবশেষ। এই ব্যাপারে বিশ্বত জাতিতাত্তিক অভ্যতান ও প্রতিষ্ঠানগুলি অর্থশুনা অবস্থায় ধর্মের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া হিন্দুকে আজ ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে।

<sup>841</sup> Mommsen; History of Rome, P. 92.

#### ৮। বর্ণাশ্রেম ধর্মের আক্রমণশীলভা

পূর্ব্বে লোকের বিশ্বাস ছিল এই যে বেদ-প্রস্ত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম অক্ত মৃলজাতীয় (race) লোককে স্বীয় পদ্ধতির মধ্যে গ্রহণ করে নাই। ইহা জারতৃষ্টিয়, ইহুদী ধর্মের জ্ঞায় খাঁটি জ্ঞাতীয় ধর্ম, অর্থাৎ একটা মৃলজাতির কৌমগত ধর্ম। একদে উপরোক্ত তৃই ধর্মের জ্ঞায় অফ্লসন্ধানের দ্বারা ইহা নির্ণীত হইয়াছে যে ব্রাহ্মণাধর্ম, আক্রমণশীল (aggressive) ধর্ম; অপরকে স্বীয় ধর্ম ও সমাজশরীরের মধ্যে আশ্রয় প্রদান করে। সত্য বটে যে ব্রাহ্মণাধর্ম বৈদিক আর্য্য-ভাষীদের কৌমগত ধর্ম। কিন্তু বেদ, পুরাণ ও অক্তাল্য ধর্ম্মণান্তের ধর্মের আবরনের মধ্য হইতে এই তথ্য বাহির করা যায় যে পুরাকাল হইতেই ব্রাহ্মণেরা বিজ্ঞাতীয়দের স্বায় ধর্ম ও সমাজশরীরের মধ্যে গ্রহণ করিতেছিল। তাহা না হইলে স্রাবিড় ও ইণ্ডো-টিবেটান'-ভাষী লোকেরা কি প্রকারে ব্রাহ্মণ্যস্থান্তর্গত হয় ?

অজ্ঞানতা-তিমির যত দ্বীভূত হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে যে, ব্রাহ্মণাধর্ম চিরকালই ভিন্নজাতীয় লোককে হজম করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মণাধর্মের সংঘ (organization) নাই, প্রচারপদ্ধতি নাই, তথাপি দিনের পর দিন অহিন্দু হিন্দু" হ:তেছে। প্রাচীনকালে যাঁহারা দক্ষিণে গিয়া তথাকার লোকদের "হিন্দু" করিয়াছিলেন তাঁহাদিগকে 'ব্রহ্ম-রাক্ষ্মণ' বলা হইত। পুলন্ত, পুলোহ, পুলোমার এবং বিধামিত্রের ৪৯ বংশধরগণ এই প্রকারের ব্রহ্ম-রাক্ষ্ম হন। আর যাঁহারা ধর্মপ্রচারকের কাক্ষ করিতেছেন তাঁহাদের কি বলা হয়—তাঁহাদের কি পতিত বা 'বর্ণ ব্রাহ্মণ' বলা হয় ?

যাহারা বাজলার পশ্চিমপ্রাস্তে, পূর্বপ্রাস্তে এবং মধ্য-ভারতের উপত্যকায়, দক্ষিণে, হিমালয় অঞ্চলে হিন্দুমিশনারীদের নীরব কর্ম অবলোকন করিয়াছেন তাঁহারাই বৃঝিবেন যে তথাকথিত আদিম অধিবাদিগণ কি প্রকারে হিন্দু হইয়া উঠিতেছেন! ইহা দেখিয়া বিগত প্রথম মহাযুদ্ধের সময় Rev. Archer তাঁহার পৃত্তকে তারহরে চেঁচাইয়া বলিয়াছিলেন, যেসব ধর্ম ভারতের লোকদের ধর্মান্তরিত (convert) করিতেছে তাহাদের পারস্পরিক সংখ্যার অভ্পাত্তে

(ratio) হিন্দুর সংখ্যাই অধিক হইয়া পড়িতেছে—অন্তান্ত ধর্ম অপেকা হিন্দু ধর্মই
ধর্মান্তরিতের সংখ্যা অধিক পাইতেছে। যতদুর জানা যায় তাহাতে দেখা যায়
বে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও 'সন্ত' সম্প্রদায়ই এই ধর্মপ্রচারের কার্য্যে ব্যাপ্ত আছেন।

এই कार्रात भिष्ठत कान मः घरक नन नाहे, चाह्य खर् এकनत्नत्रं वर्थ-নীতিক তাড়না আর একদলের "নাম প্রচার ছারা জীবকে মুক্তি প্রদান করা" রূপ প্রচেষ্টা। ব্রাহ্মণা ধর্ম শ্বৃতি ও ব্যবস্থামূলক পুস্তকে যে সব কৌমদের অস্তাঞ্জ ও অপ্রস্থা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে, অজ্ঞাত ব্রাহ্মণ সম্ভানেরা তাহাদেরই মধ্যে গিয়া দেই সকল লোকদের পৌরহিত্য করিতেছে। কালক্রমে তাঁহাদের অহিনু আচার ত্যাপ করাইতেছেন, তাহাদিগের হিনু নাম প্রদান করিতেছেন; তাঁহারাও হিন্দু অমুষ্ঠানসমূহ গ্রহণ করিতেছেন। আর যে কৌম বা জন যত অধিক ব্রাহ্মণাবাদীয় সংস্থার আঁকড়াইয়া ধরিতেছেন, তাঁহারা ততই উচ্চ-জাতীয় হিন্দু বলিয়া গণ্য হইতেছেন। স্থলরবন অঞ্লে, একদল সাঁওতাল অথবা ছোটনাগপুরের পার্বত্যজাতীয় কৃষক বাস করিয়। 'বুনো' জাতিতে পরিণত হইয়াছেন। এখন তাঁহারা নিজেদের 'বাদালা বলেন এবং লেথককে শ্বই ষ্টচিত্তে বলিয়াছেন যে তাঁহারা একজন আন্ধণও প্রাপ্ত হইয়াছেন। ষ্শোহরের অঞ্চলেও একদল এক প্রকারের 'বুনো' জাতি আছেন, তাঁহারাও ব্রাহ্মণ পাইয়াছেন। ইহারা নিজদিগকে কুর্মী জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। ৰদি গৌড়ীয় অথবা অন্য সম্প্রদায়ের বৈফব এই প্রকার জাতির মধ্যে যান ভাষা হইলে তাঁহারা ই হাদের গলায় মালা পরাইয়া দেন, মাথায় শিখা রাখিয়া দেওয়ান, এবং বরাহ প্রভৃতি জন্তর মাংস ভক্ষণে নিষেধ করেন। এই প্রকার পশ্চিম-বল্পের সাঁওতালেরা মাঝি জাতিতে অভিবাজ হইতেছেন। হগলী ও হাওড়া জেলার এই প্রকারে 'বুনো-বাগদী' জাতি উত্তত হইতেছে। ছোটনাগপুরের শিক্ষিত ও ধনী বংশীয় হো (কোল) জাতীয় লোকেরা নিজ-দিগকে হিন্দু নামে অভিহিত না করিয়া ব্রাহ্মণ্য আচারাদি শনৈ: শনৈ: গহণ ৰবিতেছেন। সিংহভূমের এই প্রকারের একজন শিক্ষিত ও জমিদারের (মানকী)

পুত্র লেখককে বলিয়াছেন যে তাঁছার শ্রেণীর মধ্যে সকলেই শ্রাদ্ধ ও বিবাহান্দি ব্যাপারে ব্রাহ্মণ আনাইয়া ক্রিয়া নিন্দার করেন। তবে তাঁছারা আদমক্রুমারীতে কেন হিন্দু বলিয়া নিজদিগকে লেখান না—এই প্রশ্নের উত্তরে
ভিনি বলেন যে ইহাতে রাজনীতিক প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে। আবার ইহাদের
মধ্যে কালী-পূজা প্রভৃতিও প্রচলিত হইয়াছে। বাঁকুড়ার কোনও এক সাঁওডাল
লেখককে সগর্বে বলিয়াছিলেন, তাঁছার পিতৃশ্রাদ্ধে মানভূমের কোন ব্রাহ্মণ
নারায়ণ শিলা লইয়া তাঁছার ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছেন। এই প্রকারে ক্রমশঃ
বৈদিক ঋষিগণের ঘুণার পাত্র বন্ধ বগদ 'চের' জনপদের লোকদের শেষাংশও
বেদ-প্রস্তুত একটা-না-একটা আ্যাধর্ণের কুক্ষিগত হইতেছে।

এইরণে দেখা যায় যে, আদিম অধিবাসীজাত মুঙা বাঁকুড়া জেলায় 'মুদী' জাতি, খেড়িয়া, কোড়া বা থয়রা; বৈদিক 'বগদ' এখন 'বগ্রক্তিয়' ও কুশনেটে অধুনা 'কুশক্তিয়',-বৈদিক পুগু (?) ও মধায়ুদের পুঁড়ো অথবা পোদ একণে 'পৌগু-ক্তিয়', কাষোজ নামে আখ্যাত বা পাহাড়ী কোচ এখন 'ক্তিয়', তদক্তরপ খ্যান এখন 'সেন' ও কায়স্থ, আদিম জাতীয় ওঁরাও এখন 'ওরাং ক্তিয়', তদ্রুপ লায়েক এখন হয় কায়স্থ, না-হয় 'ক্তিয়ে'; স্থানভেদে ভূমিজ বা ভূইয়া বা মুসাহার নামধারী লোকেরা এখন স্থান স্থানে স্থানে ক্তিয়ে অথবা রাজপুত, ভূইয়া এখন স্থাবংশীয় ক্তিয়ে, তাহাকে কুশহন্তে মন্ত্রপাঠ করিবার সময় কান্তর্কুরে রান্ধণের একান্ত প্রয়োজন। (:) এই প্রকারেই টটেম-গোজীয় 'গো-বংশীয়' ও 'নাগ-বংশীয়' লোকেরা ক্তিয়ে হইয়াছেন এবং শেষোক্তেরা বিকুপুরাণোক্ত 'নব-নাগ' রাজবংশের সহিত রক্তের সহন্ধ স্থান করেন। আবার পালামৌ-এর 'চেরো' জাতি এখন উপবীত গ্রহণকারী রাজপুত হইয়াছেন (২)। এই প্রকারেই নেপালের গুরুং, নায়ার প্রভৃতি জাতিগুলি এবং হিমালয় পর্বতিন্থিত অপরাপর পার্বতা জাতিসমূহ ব্যান্ধাপী হইয়াছেন।

কথিত আছে, নৃতন কোন জাতিকে খীয় ধর্মে আনয়ন করিলে ইসলাম ভাহার পূর্ব সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানসমূহ সমূলে উৎপাটিত করে। খুইধর্ম

- ›। স'পিতাল প্রগণার কোন এক জায়গার এই প্রকার এক ঘাটওয়ালের (জমিলার) স্থাপিত কালী মন্দিরের বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পুরোহিত লেগককে এই কথাই ৰলিয়াছেন।
  - Risley-Tribes and Castes of Rengal.

শীগুলির সহিত একটা রফা করে এবং হিন্দুর্গ সেই গুলিকে স্বারীরে খাঁর দেহে খান দেয়। কিছ অক্সবানকারীদের মত এই যে, কোন ধর্মই প্রাচীন সংস্কারাদিকে একেবারে বিনষ্ট করিতে পারে নাই, সেইগুলি খাঁয় আবরণের বৈশিষ্টা বারা ঢাকিয়া রাখে মাত্র।

বৌদ্ধ পৃত্তকসমূহ হইতে জ্ঞাত হওয়া যায়—বিভিন্ন কৌমকে স্বীয় দলভুক্ত করিবার জ্ঞা মহাযান গৌদ্ধার্থ, বৌদ্ধবিধান গ্রহণকারী জাতির কৌমগত ধর্মকে (tribal religion) 'লৌকিক-ধর্ম' দ্ধণে গ্রহণ করিয়া স্বায় কুল্ফিগত করে। এই প্রকারে আদিম জাতীয় চড়কপূজা (৬), গ্রাম্য দেবদেবী পূজা মহাযান ধর্মের অন্তর্গ ভিন্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মকে বিভাড়িত করিয়া অথবা যেখানে বৌদ্ধ-ধর্ম প্রভাব বিস্তার করে নাই সেখানে গিয়া কৌমগত ধর্মের অনুষ্ঠানগুলিকে

ভ। চড়কপূজা সম্পর্কে প্রীয়ক্ত হরিদাস পালিতের "আতার গন্ধীরা" বাইবা। তিনি উক্ত পূজাকে একটি প্রাচীন উংসব বলেন। প্রীযুক্ত চিক্তাক্রপ চক্রবর্ত্তা—The Cult of Katarkarudra (Cadakpuja) in Journal of the Asiatic Society in Bengal, Vol. 1, 1935
No 3 প্রইবা। তিনি বলেন, বাংলার গোবিন্দানন্দ ও রঘুনন্দন শতিকারকর
এই পূজার কোন উল্লেখ করেন নাই; হয়ত আহ্মণ্য ও আহ্মণা-পূর্ব পূজ:পদ্ধতি ও আচার চড়ক পূজার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মণ্য
পদ্ধতি ও আচার চড়ক পূজার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মণ্য
পদ্ধতি ও আচার চড়ক পূজার মধ্যে থাকার সম্ভাবনা আছে। ব্রাহ্মণ্য
প্রভাব হালেই ইহার মধ্যে আসিরাছে। প্রীযুত ক্ষিতি প্রদাদ চটোপাধ্যার
(J. A. S. B. Vol. 1, 1935, No 3) বলেন, শ্যাম (থাই) দেশের
উম্পত্তিও এক। অক্তপক্ষে ক্যান্দ্রনাথ বস্থ বলেন, শ্যামের "লেহি থিংচা"
উৎসব (Swing Festival) কাহার মতে ভারতীয় "হোলা উৎসবপ্রস্তত,
আবার কাহারও মতে ভারতীয় বসস্ভোৎসবের রূপাস্কর" (The Indian colony of Siam, Appendix 1)।

ক্রমশঃ হটাইয়া দিয়া আহ্মণ্য অহাঠানসমূহ কায়েম করে। এই জয় তথাকথিত আছাজ জাতিদের টটেম গোল পাওয়া যায় না, সেইগুলি আহ্মণ্য নামের আবরণে চাকা রাঝা হইয়াছে (হংস ঋষি, লাগুলা পক্ষী)। টটেমগুলির উদ্দেশ্য এই সকল লোক ভূলিয়াছেন যজপি তৎপ্রত্ত 'তাবু' এগনও বলবং আছে। অবশ্রু বিভিন্ন জাতিসমূহের মধ্যে তুই চারিটি টটেমগত নাম এখনও প্রচলিত আছে যদিও লোকে উহার তাৎপর্য্যার্থ ভূলিয়া গিয়াছে [শুকপক্ষী, তেতুল নন্দন (তেতুলে বাগনীর গোল্র), হরিলা গোল্র, গোবংশীয়, নাগবংশীয় প্রভৃতি ], অতঃপর আহ্মণ্য জাচার শিক্ষা দিয়া তাহাদিগকে ধীরে ধীরে অসৎ-শৃদ্রে উন্নীত করা হয়়। তখন তাহারা আহ্মণ পুরোহিত ও তাহাদের গোল্র-প্রবর (কোন কোন ছলে ইহার ব্যক্তিক্রমও দৃষ্ট হয়) প্রাপ্ত হয়, পরে তাহাদের ক্ষমতাম্বায়ী আরও উন্নত হইয়া একটা উচ্চবর্গে প্রবেশ করে।

হিন্দুর রাজশক্তির অভাবে এবং দেশে Pax Britannica থাকার দরুপ পূর্কের ক্রায় এত ক্রত পরিবত ন আর হইতেছে না। ছোটনাগপুরের ও অক্তাফ্ত ছানের নৃতন হিন্দুগণ আর অস্ত্র হত্তে রাজাস্থাপন করিয়া ক্ষত্রিয়-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা হইতেছেন না; ভাহাদের হিন্দুত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী সাংসারিক আচারে আবদ্ধ থাকিতেছে এবং বর্ত্তমানের রাজনীতিক কারণবশতঃ অনেক কৌম ভাহাদের কৌমপদ্ধতি ভান্ধিয়া হিন্দু সমাজের অন্তর্গত হইতে পারিতেছে না।

ব্রাহ্মণা ধশ্ব অভাভ ধর্মের ভার স্থায় নৃত্ন অস্পামীদের (convert)
ক্রাহ্মণা জনশ্রতি ও ইতিহাস ঘাড়ে চাপাইয়া দেয়। এই ভতাই নৃত্ন হিন্দুরা
পুরাণসমূহ হইতে নিজেদের বংশ পরিচয় বাহির করেন এবং প্রাচীন আর্যাদের
জনশ্রতিমৃহ নিজেদের ধলিয়া বিশাস করেন (৪)। কিন্তু ইহার ফল কি

৪। পোদজাতীর ভানৈক ভন্তলোক ক্ষত্তিয়ত্বের দাবী করিয়া লেখককে বলেন—"ভাহা হইলে আমরা King Porus এবং relatives!'

ভ্ইতেছে? দেখা যায়, হিন্দুর অচলায়তন সমাজ-পদ্ধতি তাহাদের উপর চাপিয়া তাহাাদিগকৈ স্থান্থৰ নিশ্চেষ্ট করে। নৃতন হিন্দু আনে, বে জাতিতে দে জল্মিয়াছে, যে সমাজ-ব্যবস্থা তাহার আছে তাহা হইতে বাহির হওয়া অধর্ম। সে নিজের অবস্থাকে সনাতন ও শাখত বলিয়া মানিয়া নিয়াছে। এইজন্মই তথাকথিত পতিত, অস্পৃণা বা অস্তান্ত জাতিগুলি নির্বাণ চইয়া নিজাদিগের ব্যবহারিক ভ্ষে সহা করে। সে জানে যে হিন্দু হইলেই এই স্বাস্থা করিতে হইবে। এই অবস্থার বিহুদ্ধে তাহার মনে কোন ঘ্রুণার (anti-thesis) উদয় হয় না। ব্রাহ্মণ তাহার নিকট ক্রমাণ্ড প্রাক্তন, কর্মান্ত, পুনর্জন্ম, দেবছিকে ভক্তি প্রভৃতির মাহাত্ম্য অতীব ছর্ব্বোধ্য ভাষায় তাহাকে বলিতেছেন! অবশ্য যেখানে হালের ইংরেজী শিক্ষা প্রবেশ করিতেছে সেখানে বিশ্রোহ ধ্যায়মান হইয়া উঠিতেছে।

## । नव शिन्मूत गर्यामा

এক্ষণে দেখা যায় যে সর্ব্ধ প্রকারের হিন্দুদের এখনও বর্ণাপ্রম মধ্যে আনা হয় নাই। যাহারা বর্ণাপ্রম মধ্যে নাই তাহাদেরই বোধ হয় অস্তাক্ষ বলা হয়। কিছ বাঁহারা ইহার মধ্যে আসিয়াছেন তাঁহারা কি পতিত বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন? নরতাত্তিক অম্পন্ধান বারা তথাকণিত অস্তাক্ষদের সহিত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ক বাহির করা প্রয়োজন। কতকগুলি অস্তাক্ষ জাতি—বথা, বাউরী, ভূমিজ, ভূইয়া, থন্দ, রামোশী এবং স্থান বিশেষের কুর্মী ও দক্ষিণের অনেক নীচ জাতীয় লোকদের সহিত আদিম অধিবাসীদের সম্পর্ক ধাপে ধাপে ধরা য়ায়। কিছ পতিত বা অস্তাক্ষ বলিলেই আদিবাসী বৃঝায় না; অথচ কতকগুলি স্থতিতে (য়ম সংহিতা, ৫২; সম্বর্ত্ত সংহিতা, ১০-১২) ভীল, কোল-প্রেরও পতিতের মধ্যে গণ্য করা হইয়াছে। পতিত নানাপ্রকারের আছে—ক্টেচবর্ণোত্তর এবং তঞাকথিত আর্যোচিত লোকও আজ হিন্দু সমাক্ষে

পতিত এবং মাদিবাসী সন্তুত লোক যাহাদের আক্বতিতে দ্রাবিড়-পূর্ব্ধ ( Pre-Dravidian) মূল জাতীয় লক্ষণ আছে তাহারাও পতিত বলিয়া গণ্য। আজ-কালকার উচ্চবর্ণের গোকদের মধ্যেও আদিবাসীর শারীরিক লক্ষণসমূহের প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই শারীরিক নরতত্ত্ব ( Physical Anthropology) হারা আজ একটা জাতির সামাজিক মর্যাদা হিরীক্বত হইতে পারে না। অস্তাক্ত ও আদিবাসার মাক্তরেত পার্থক। সর্বত্ত সমান বলিয়াও বোঝা যায় না।

কিন্তু বর্ণ শ্রেম সমান্ত বিশ্ব জাতিদের মধ্যে যেমন বিভেদ হাই করে, শ্রের মধ্যের ভজ্ঞান করিয়া থাকে। তাংগদিগকে সং ও আনং শ্রে নামে বিভক্ত করা হয়। অসং শ্রের নাতে অস্তঃজের স্থান। কিন্তু এই সকল শ্রেণীর দীমা নিরূপণ করিবার কোন উগায় নাই। শ্রেণী ও জাতি সমূহ শনৈ: শনৈ খীয় পদমর্য্যাদা পরিবর্তিত করিলেছে। একই জাতি বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকারের সামাজিক পদমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেছে। এই বাক্ষলায়ই দেখা গিয়াছে, একই জাতি এক জেলায় জলচল, আধাব অন্ত জেলায় জল-অচল। সমাজ গতিশীল, উহার মধ্যে জেণী সংগ্রাম প্রতিনিয়তই সীয় শক্তি প্রকাশ করিতেছে। বর্ণীশ্রম হিন্দুদর্ম বিভিন্ন ভাতির মর্যাদাস্টক নামকরণ (nomenclature) মধ্যে বাঁপা ধরা (stereotyped) গড়ী টানিয়া দেয় নাই। ফলে নিম্নপ্রেণীর জাতিগুলি শীয় গণ্ডী ডিঙ্গাইয়া উচ্চতরে প্রবেশ করিতেছে। (৩) কিন্তু উপরোক্ত করেণ সমৃতের জন্ম অনেক জাতি আত্ম হিন্দু অথচ হিন্দু সমাজের সকল প্রকার অধিকার হইতে বাঞ্চত রহিয়াছে। ইহাই হইতেছে হিন্দু সমাজের সমস্যা।

ে। আদিবাদীদেব সভিজ হিন্দু সমাজের সম্পর্ক এবং তাহাদেঁর বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ে Prof. Ghurye: The Aborigines—"So called" Aud Their Puture" জুইবা। তিনি বলেন, অনেক আদিবাদী হিন্দু হুইয়া ক্ষঞ্জির পদ গ্রহণ করিয়াছে।

# ১০। हिन्सू नामाजिक-त्राष्ट्रे

এই সমস্যা নিষাই কথা উঠে—হিন্দু-রাষ্ট্র মধ্যে বিভিন্ন শ্রেনীর স্থান কোথার বি
এ প্রথমে ইভিপুর্বের আলোচনা হইয়াছে। এথানে স্মরণ করিতে হইবে যে,
ছিন্দু-রাষ্ট্র বোদ্ধ্র ও ধর্মভাব সমন্থিত রাষ্ট্র (Military-sacerdotal state)।
প্রাচীন ইউরোপীয় আর্যাভাষীদের রাষ্ট্রও তদ্রপ ছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকেরা
বলেন যে হিন্দুরাষ্ট্র কথনও দেব-রাষ্ট্রে (Theocratic State) পরিণত হয়
নাই। অথচ পুরাণ ও স্থতি পাঠে এই তথাই প্রাপ্ত হওয়া যায় যে রাজা "বিশেষ
বল্পে বর্ণাশ্রমের ব্যবস্থা করিবেন।" তাম্রলিপিসমূহে রাজাকে বর্ণাশ্রমের "আশ্রয়স্থান" অথবা 'সর্বা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থাপণ প্রবৃত্ত' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। (১)
বাহার। ধর্মচ্যুত, রাজা পুনরায় তাহাদিগকে স্বধর্মে স্থাপন করিবেন (২)
বিশ্বস্যা, ২১৫।৬২-৬৩)। যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতা (১৪৬) বলে—রাজ
কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জনপদসমূহ স্বধর্ম শ্রন্ত ইলৈ তাহাদিগকে
অপরাধ অন্যায়ী দণ্ড প্রদান করিয়া পুনঃ ধর্মপথে আনমন করিবেন।
হিন্দুবাট্র জনসাধারণের ঘারা সঠিত আইনের (constitution) উপর
ভিত্ত স্থাপিত, ধর্মসম্পর্ক-বিরহিত হালের স্থায় রাষ্ট্র (secular state)

১। দেব পালদেবের ভাষণাদন (৫ম পংক্তি), গৌড়লেথমালা; ৩য় বিশ্বহ পালদেবের ভাষণাদন, গৌড়লেথমালা; দর্কবর্ত্মণের আশীড়গড় ভাষণাদন (Corpus Inscriptionum Indicarum, vol. 111 P221) এবং হর্কবর্ত্মনের শোণপাত ভাষণাদন, ঐ, পু: ২০১ স্তইন্য।

২। তনৈক শূত্র তপস্যা করিতেছিল বলিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণদের আনিত ছবিগাক্তমে রামচন্দ্র তাঁহার মন্তকচ্ছেদন করেন বলিয়া রামায়ণে যে-কাহিনী বর্ণিত আছে তাহা উক্ত নীতি প্রস্ত।

ভ্রন না (৩) বা এখনও নয়—ইহার সহিত ধর্মের সম্পর্ক ভিন্ন ৪ পথক ৰবা যায় না। ধর্ম ককা করাই হইতেছে রাষ্ট্রে কর্ত্তরা: ইহা বর্ণাশ্রমীয় ও বৌদ্ধ উভয়ের মত হইতে পারে বলিয়াই মনে হয়। আবার "ধর্মরাজা সংস্থাপন" করিবার কথাও মহাভারতে উল্লিখিত আছে। ইহার হলে প্রাচীন আর্থাদের যে সামাজিক-রাষ্ট্র (Social state) সমুভূত হইল তরাধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীসমূহের পদও নিদ্ধারিত হয়। হিন্দুরাষ্ট্র কোনকালেই শ্রেণী-বিহীন ছিল না। হিন্দু-রাষ্ট্র সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বলেন. "প্রজা तारहें मःघरक इंटेलिंग पृथियीय (घ-कान अध्या वा गूलाई इंडेक ना तकन वर्गा-শ্রমের উদ্ভব হয়--রাষ্ট্র সমৃত্ত হইবে অথচ বর্ণাশ্রম থাকিবে না, একথা অচিস্কনীয়," ("As scon, therefore, as the praja is organised into a state, be it in any part of the world or in any epoch of history, a Varnasrama spontaneously emerges into being. It is inconceivable, in this theory, that there should be a state and yet no vainasramas." (৪) যথন হিন্দু রাষ্ট্র বর্ণাপ্রমের সহিত বিজ্ঞতিত ও উহা রক্ষা করিবার ভার রাজার উপর নাস্ত ছিল (৫) এবং এই রাষ্টে ত্রাহ্মণবর্গ অবধা, আরু যথন ধর্মান্তশাসনে বিবিধ বর্ণের মর্য্যাদা আইন ও সম্পত্তি প্রভৃতির ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রকারের ছিল তথন সেই রাষ্ট্রকে secular state কি প্রকারে বলা যাইতে পারে?

ত। অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ইহা অস্থীকার করেন। তিনি বলেন, "Hindu states were thoroughly secular—Political Institutions and Theories of the Hindus, P 13. লেখক এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারেন না।

<sup>8।</sup> R. K. Sarkar—Op, cit, P 213, পুরাণাদিতে শাক্ষীপ শুভৃতি স্থানেও চাতুর্ব্বর্ণ্যের অন্তিম্বের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

বাললার সম্রাট ধর্মপালদেব ব্রাহ্মণাদি বর্ণের অং ধর্মে প্রতিষ্ঠাপয়িত।
 (শাস্ত্রার্থ ভাজা চলতো) ফুশাস্য বর্ণান্ প্রতিষ্টাপয়তা স্বধর্মে" বলিয়া বণিত

ইইয়াছেন। [দেবপাল দেবের মুদ্দের-লিপি, গৌডলেখমালা, গৃঃ ৪১—৪৪]

ভৃতীয় বিপ্রহ্পালদেবের আমগাছি-লিপিতে ভাছাকে (বিগ্রহ্পালদেবকে) বর্ণাশ্রমের আশ্রম্থল [ci "চাতুর্বর্ণা সমাশ্রমা সিত্যশা (পুঞ্চ)," ১৬শ শ্লোক—গৌড়লেখমালা; পাঃ ১২৬]

বৰ্ণশ্রেমীয় সামাজিক রাষ্ট্রে ষধন বিভিন্ন শ্রেণী ছিল এবং তাহাদের মধ্যে উচ্চ ও নিম্নশ্রের বিভাগ ছিল তখন এই বিভাগের মধ্যে অধিকারী-ভেল স্পাইই ধরা পড়ে। মোটাম্টি দেখা যায়—ছিজ, সং-শৃদ্র ও অসং-শৃদ্র, এই তিনটি ভেল রহিয়াছে। অস্তান্ধ ইহার বাহিরে অবস্থিত। এই সামাজিক ভেল ঘারা হিন্দু রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রিক অস্থবিধা ভোগের বিভেল ছিল তাহা অস্থমান করিতে পারা যায়। তুলনামূলক পাঠ হইতে প্রাচীন রাষ্ট্রসমূহে দেখা যায় যে রাষ্ট্রীয় অধিকার-ভেদের সহিত সামাজিক অধিকার-ভেদও বিজড়িত ছিল। হিন্দুরাষ্ট্রে যথন বৈরদেয়, ব্যবহার ও দণ্ডে, বিবাহাদির নিয়মে, ছিজ ও শৃদ্রে প্রভেদ ছিল, যথন ছিজের অনেক স্থবিধা ভোগের অধিকার হইতে শৃদ্র বঞ্চিত ছিল তথন তাহার পশ্চাতে যে রাষ্ট্রিক স্ববিধা-অম্ব বিধা-অধিকার-ভেদ ছিল না তাহা বলা চলে না; এইজন্তই কোটিল য় শৃদ্রকে 'আর্যপ্রধাণ' বলিয়া পূর্ব্ব-বঞ্চিত অনেক অধিকার পুনঃ প্রদান করিয়াছিলেন।

এই আলোচনা দারা ইহা বেশ ব্ঝা যায় যে চাতুর্কর্ণোর হ্যথ-স্থবিধা ভোগের বিবিধ ব্যবস্থার পশ্চতে ছিল রাষ্ট্রীয় অধিকার (privilege) ভোগের পর্থেকা । কৌটিলা যথন শুহকে 'আর্থা' বলিয়া গণ্য করিলেন তথন দে পূর্ণ-নাগরিক-অধিকার প্রাপ্ত হইল বলিয়া ধরিতে হইবে। কিন্তু হিন্দুর রাষ্ট্র-প্রস্থত সামাজিক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের বিভাগের স্থায় শুত্রদেরও তুইটি বিভাগ দেখা যায়। শুত্র চতুরাপ্রথমের অন্তর্গত, কিন্তু অন্থ-শুত্র ব্রহ্মায় ধর্মের সমস্ত স্থবিধা ভোগ করে না। দে জলচল নহে, ব্রাহ্মণ পুরোহিত দে পায় না—যদিও-বা তাহা (ব্রাহ্মণ পুরোহিত) পায় তাহা হইলেও ঐ ব্রাহ্মণ পতিত হয়। আবার অনেক অসং-শুত্র অস্পুত্র, তাহারা ধোপা-নাপিত পায় না।

এই অফ্রানগুলিকে শুধুই ব্রাহ্মণ্যবাদের খামথেয়ালীপ্রস্ত নয় বলিয়া আবিদার করিতে হইবে যে ইহার পশ্চাতে কি অর্থনীতিক-রাজনীতিক কারণ ছিল। দেখা যায়, হিন্দুর সামাজিক-রাষ্ট্রে অধিকারসমূহ শুরে শুরে নিমের জিকে কমিয়া যাইতেছে। সং-পৃত্র বে-সকল অধিকার ভোগ করিতেছে অসং-

শুদ্র তাহার অনেকওলি হইতেই বঞ্চিত হইতেছে। রাষ্ট্র-শক্তিই আবার তাহাদিগকৈ অধিকার প্রদান ও সং-শৃদ্রে পরিণত করিতে পারে (বল্লালচরিত
ন্তর্ভার) এবং সং-শৃদ্রকে স্বাষ্ট্র করিয়া আরও উদ্দীত করিতে পারে
(রাজার দ্বারা শৃদ্র হইতে ব্রাহ্বণ স্বাষ্ট্র করার প্রবাদ ভারতের সর্ব্বত্রই আছে)!
ক্রেন্সবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত কতকগুলি শিল্পী-জাতিকে বিশ্বকর্মার পুত্র বলিয়া
উল্লিখিত হইতে দেখা যায় (১০৮১-১৫)। ইহাদের মধ্যে স্বর্ণকার প্রভৃতি
তিনটি জাতিকে ব্রহ্বার শাপে 'পতিত' বলা হইয়াছে। অথচ স্বর্ণকার
ও 'ভিল্ল'কে প্রথমে 'নং-শৃদ্র' বলা হইয়াছে (১০।১৫-২৩)। এখানে
দেখা যায় যে পতিত হইলেই 'অ্যাজ্যা' এবং ব্রহ্ম-বৈবর্ত্ত পুরাণেও বলিক
আছে "ইহাদিগকে যিনি যজনীয় বা যাজ্য করিবেন তিনিও পতিত চইবেন।"
(১০।১৫-২৩)

এই উক্তি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়নান হয় যে সং-শৃদ্র কতকগুলি অধিকার হৈতে বঞ্চিত হইলে সে অসং-শৃদ্রত্বে অবন্দিত হয়। তাহা হইলে এইস্থলে বক্তব্য এই দাঁড়ায় যে, হিন্দুর সামাজিক রাষ্ট্রে কতকগুলি অধিকার ভোগ নিয়াই ছিজ্ব, সং-শৃদ্রত্ব, অসং-শৃদ্রত্ব এবং অন্তাজের মধ্যে ব্যবধান রচিত হইয়াছে। প্রকৃত প্রকাবে রাষ্ট্রক অধিকার নিয়াই অধিকারী-ভেদ উত্তুত হইয়াছে। এদিকে আবার বলালচরিত বলিভেছে, "যখন বাঙ্গলায় রাজা বলাল সেন কৈবর্তদের 'জলচল' করিলেন তখন তাহারা লোক ব্যবহার মধ্যে আসিল।" আবার ব্যাসপুরাণ হইতে উদ্ভূত করিয়া এই পুত্তকে বলা হইয়াছে, "রত্নাকর, স্বর্ণনার, রৌপ্যকার, লিপিকর, তামকর, লৌহকার, শশ্বকার, তন্ত্রিণ প্রভৃতি জাতি সং-শৃদ্র" (১৯০—৬)। কিন্তু ইহাদের মধ্যে হর্ণকার বন্ধলাপে পতিত —ইহা উপরেই দেখা গিয়াছে (আজও সামাজিকভাবে সর্ব্বত্র ইহারা পতিত)। এই পুত্তকে আরও বণিত আছে, "বল্লাল সেন কুম্ব্রকার, কর্মকাবদিগ্রক সংশৃদ্র করিয়া লন" (২৩২০—২১)। রাজার নিজের নাপিতকে "ঠাকুর" করা হইল (২৩২৪), অর্থাৎ তাহাকে অভিজ্ঞাত উপাধি দেওয়া হইল। বল্লাক

কতকগুলি দাস-ব্যবসায়ী "স্থৰ্পতি" অধম ব্ৰাহ্মণক ব্ৰাহ্মণত হইতে বিচ্যুত করিলেন; "বৈদিক ব্ৰাহ্মণণের সহিত পরামর্শ করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্তিয়দিগের কুল-বিশৃদ্ধলা দেখিয়া বীজ-মাহাত্ম্য অস্তসারে (২৩২২—২৩) তাহাদিগকে পুন: সংস্কৃত করিয়া ব্রাহ্মণতে ও ক্ষত্তিয়ত্বে স্থদ্য করিয়া দিলেন"। তাঁহার শেষ কীত্তি স্থবর্শ বিশিক্ষিগকে পতিত করা (২০১৫)! ব্যবহারিক জীবনে স্থবিধা প্রাপ্ত হওয়ার পশ্চাতে আছে রাষ্ট্রিক অধিকার ভোগ করা। কিন্তু যেথানে-আজ হিন্দুরাষ্ট্র (৬) নাই সেথানে সামাজিক পদ ও কর্মের (functions) গোলস্টা (structure) আছে, কিন্তু তাহার আসল রূপটা নাই। সেইজন্ত এইসব অস্কুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান সমূহের function-গুলি ধরিতে পারা যায় না।

এইস্থলে ইহাও শারণ রাখিতে হইবে যে, আজকালকার অনেক পতিত ও অম্পৃষ্ঠ জাতির প্রাচীন পরিচয় কি ছিল ? পৃথিবীর ইতিহাদে সর্ব্বভই আজপ্রান্ত দেখা যাইতেছে যে, বিজিত জাতিসমূহ বিজয়ী জাতিসমূহ কর্ত্বক পদ্যুত হইয়া রাষ্ট্র ও সমাজের অতি নিমন্তরে অবনমিত হইয়াছে। নানাপ্রকারের বিধি-নিষেধ দারা তাহাদের "জলবাহী ও কার্চ কর্ত্তনকারী" জাতিতে পরিপত করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীদের Thetis ও Helots জাতিগুলি এই প্রকারের ছিল। প্রাচীন জার্মাণীর Serf-রা এই প্রকারের পরাজিত-কৌমোভূত ছিল। আরব মুসলমানদের দারা বিজিত দেশসমূহের জারতুষ্ট্রীয় ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী পুরাতন শাসকশ্রেণীর লোকেরা দ্বণিত 'জিম্মি'রূপে অবনমিত হয় (৭)। ভারতেওপ্রাচীনকালে তদ্ধপ হইয়াছিল বলিয়া ধরিতে হইবে। আজ্কালকার বাঙ্গলার 'পোদ' ও 'বাগ্লী' জাতি কি বৈদিক সাহিত্যের 'বগদ' এবং 'পৌগ্রু' জাতি ? অনেকে তাহাই অন্থমান করেন (৮)। আলেকজাণ্ডারের সমভিব্যাহারী

৬। পঞ্চাবের পার্ববতা হিন্দুরাষ্ট্রসমূহে এবং নেপালে এখনও রাজাই ভাতি'' প্রদান করে বলিয়া পর্য্যবেক্ষণকারিগণ বলেন।

P.K. Hitti—History of the Arabs, Pp 100—101; 343; H. P. Sastri—History of the Magadhan Literature.

-গ্রীক্ লেখকদের বণিত পরাক্রমশালী 'গন্থি' (Gangri) (গ্রীক বছবচনে gangaridae; ল্যাটনে Gangaritis) জাতি আজ বাদলা ও মগধের কোথায় ক্লায়িত বহিল (৯) ? 'অক' নামক জৈন-ধর্মপুত্তকে বণিত প্রাচীন রাঢ়ের "চোয়াড়" জাতি আজ কোথায় লুকাইল ? লেখক নরতাত্তিক পর্যবেক্ষণ দ্বাবাইহা দেখিয়াছেন, যে শারীরিক আকৃতি এই সকল তথাকথিত অস্পৃণ্য জাতি-সমূহের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা উচ্চ জাতিদের মধ্যেও প্রাপ্ত হওয়া যায় ? এই সকল প্রাচীন কোমের মধ্য হইতে যাহারা শ্রেণী-সংগ্রাম দ্বারা বর্ণশ্রেমের মধ্যে স্থান পাইয়াছেন তাঁহারা আজ উচ্চবর্ণের ও উচ্চজাতির লোক হইয়া-ছেন! আর যাহারা পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন তাঁহারাই পুবাতন নাম প্র প্রাচীনকালের আর্যাভাষীদের দ্বারা পরাজ্যের কালিমা বহন করিয়া পত্তিত বা অস্পৃশ্ব আথ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন!

বর্ত্তমানে সাম্প্রদায়িক হিন্দুদের দারাই অস্তাজ ও আদিনবাসীবা হিন্দুশর্মের প্রতি আক্বাই হইতেছেন (১০) কিন্তু হিন্দুরাষ্ট্রের অভাবে আদিনবাসীরা
সরাসরিভাবে বর্ণাশ্রমের অস্তর্গত হইতে পারিতেছেন না। অস্ত্যাদ্দেরা তদ্ধপ
উপরে উঠিতে পারিতেছেন না। তবে যেগানে যে-স্থবিদা পাওয়া যায় তাহাই
এইণ করিয়া আনেকেই জাতি মর্য্যাদার উন্নতি বিধান করিতেছেন। জনশ্রতি
আছে, আশী বংসর পূর্বে শ্রীহটের জমিদারগণ মিলিত হইয়া দেগানকার
ব্রেক্টা অনাচরশীয় জাতিকে জ্লচল করেন এবং বৈফব বাবাজীদের দারা
তাহাদিগকে বৈশ্বব করিয়া হিন্দু করেন। ময়মনসিংহেও এরপ প্রবাদ আছে।

- ক্র। আছকাল একদল বান্ধানা লেগক এই উল্লেখ হইতে 'গন্ধারটো' নানীয় একটা প্রাচীন জাতির স্পষ্ট করিয়াছেন। এই শব্দের গ্রীক্ ব্যাকরণান্তগত বছ চনের দ্বপটির অর্থ না বুঝিয়াই তাঁহারা অনর্থের স্পষ্ট করিয়াছেন।
- (১০) অধ্যাপক গুরিয়ের পুস্তক দ্রষ্টব্য। নধ্য-ভারতে কবীরপদ্বীরা আদিক অধিবাসীদের উন্নত হিন্দু জাতিতে পরিণভু ক্ররিতেছে।



এই প্রকারে শ্রীহটের কাছাড়ীরা ও চেরাপুঞ্জীর থাসিয়াগণ বৈষ্ণব-হিন্দু হন। আবার অনেকন্থনে স্থানীয় জমিদার এবং নেতৃবৃদ্ধ বিপক্ষতাচরণ করিয় অনেক অম্পৃষ্ঠ জাতিকে জলচল করিতে রাজী হন না। অনেক জাতি আজ স্থীয় শক্তি বলে উন্নত হইয়া উচ্চ হইতেছেন এবং বর্ত্তমানের রাষ্ট্রিক আইন-এই বিষয়ে সহায়ত। করিতেছে।

#### ১১ ৷ অমুলোম ও প্রতিলোম বিরাহ

হিন্দুর এই সামাজিক রাষ্ট্রের শ্রেণী-সম্হের মর্যাদার বিভিন্নতার সহিত একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান বিশ্বভিত রহিয়াছে। ইহা হইতেছে অম্পূলাম ও প্রতিলোম বিবাহ। স্বতি-সম্হের মতে উক্ত বিবাহ-জাত সস্তানের সামাজিক মর্যাদা দারা উহার উৎপত্তি ধরা যায়: যথা—নিম্নবর্ণের পিতা এবং উচ্চবর্ণের মাতার সন্তান প্রতিলোম বিবাহজাত এবং উচ্চবর্ণের পিতা ও নিম্নবর্ণের মাতার সন্তান অম্পূলোম বিবাহ-জাত। যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতায় অম্পূলোম বিবাহ-জাত সন্তানকে 'সং' [মক্ষ 'অপসদ' বলিয়াছেন, ১০৷১১] এবং প্রতিলোম জাত সন্তানকে 'অমং' বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে (১৷৯৫)। কিন্তু স্মৃতি-সম্হের এই সকল সংজ্ঞা সঠিক নয় বলিয়া অম্প্রমিত হয়; কারণ ইতিপ্রেক্ত দেখা নিয়াছে যে যম-সংহিতায় 'ভিল্লকে' পতিত বলা হইয়াছে। অয়পক্ষে ক্রেইবর্গর্জ পুরাণে আবার তাহাকে (ভিল্ল) সং-শৃক্ত বলা হইয়াছে। আবার সন্থর্ত সংহিতায় উক্ত হইয়াছে, শৃক্ত পিতা ও রান্ধণ-কন্যাজাত পুত্রকে চণ্ডাল বলিয়া গণ্য করা হয়। এরূপ পুত্র ধর্মের কোন-ক্রিয়া (rites) নিপার করিতে পারিবে না। ভিন প্রকারের চণ্ডাল আছে; শৃক্ত পিতা ও রান্ধণী-মাতা-জাত পুত্র তৃতীয় প্রকারের। বর্জকি (স্ত্রধর), নাপিত, লোগদ, কুন্তবার, বলিক,

কারন্থ, মালাকার ে মেড, চণ্ডাল, দাস, বোল ও গোধাদকগণ সর্বনিম্ন জাতির লোক (১০—১২)। এই স্থলে বিভিন্ন ভাতির মর্য্যাদা সম্পর্কে আর একটি ব্যবস্থা প্রাপ্ত হওয়া গোল। অন্যান্য পুস্তক-সমূহে যে সকল জাতিকে 'বৈশ্য' ও 'সং-শূদ, বলা হইয়াছে এম্বলে ভাহাদিগকে চণ্ডালের সমতুল্য করা হইয়াছে। এই জন্য স্থতি-সমূহে জাতিতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক কোন দিকেরই নিশ্চিত সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হওয়া বায় না(১)। হিন্দুশান্ত্র সমূহে বিবাহ সম্পর্কে এই মত প্রকাশ পাইয়াছে যে, উচ্চবর্ণের লোকের ভদপেকা নিম্নবর্ণ জাত স্ত্রীলোকের সহিত বিবাহ-জাত পুত্র অম্বলাম। এই পুত্র স্বর্ণপ্রান্ত পুত্র অপেকা অধম বটে, তথাপি সে অনেক স্থবিধার অধিকারী; কিন্তু তিহিপরীত বিবাহ-জাত পুত্র নিম্নজাতীয় হইয়া থাকে এবং কোন প্রকার স্থবিধা ও অধিবার ভোগ করিতে

া ভারতের বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত প্রতার ও তাত্র-যন্তর-সমূহের যে পাঠো-দার ইইয়াছে তাহাতে জাতি-সমূহের উৎপত্তি বিষয়ে অন্য সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই অফুশাসনগুলিতে 'কায়ন্ত' একটি রাক্ষকীয় পদ (ধর্মপালদেবের থালিমপুর-লিপি; Malakapuram stonepiller inscription of Rudradeva in 1183 saka year) বলিয়া উল্লেখিত ইইয়াছে; 'ব্রদ্ধ-ক্ষত্রদের' "গোত্রজ" বলা ইইয়াছে (Jaina inscription in the temple of Ba jnath at Kiragram—Epigrapica Indica, vol. P. 118)। আবার শৃতিতে উক্ত এবং আজকাল যাহাদিগকে "ক্ষাতি" বলা হয় তাহাদিগকে অফুশাসন-সমূহে 'শ্রেণী' (guild) বলা ইইয়াছে (Mandasor stone-inscriptions of Kumargupta and Bandhu Varman, Corpus Inscriptionum Indicarum, vol, III; Inscript on of Skandagupta 'ভৈলিকপ্রেন্যা' Ibid. No 16. p. 71; 'সমন্ত মালিক প্রেন্যা' in "the Two inscriptions on the Vaillabhatta Svamin temple; Epigrapica Indica vol. I. No 20. p. 155)।

পাৰে না (মহু, ১০,৬৭-৬৮)। ইহার কারণ প্রতিলোম বিবাহ নিষিদ্ধ (মহু, ১০।৬৪)। (২)

এই বিবাহ-পদ্ধতি সমাজবিজ্ঞানে hypergamy নামে অভিহিত্
ইইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা হিন্দু সমাজের এক অন্তুত ব্যবস্থা! কিছ
তুলনা-মূলক পাঠ বারা ইহা অবগত হওয়া যায় যে এই প্রকাবের বিবাহ পদ্ধতি
প্রাচীনকালের গ্রীপেও অন্তাত ছিল না। উচ্চ প্রাণীর লোক নিম্ন-শ্রেণীর
কন্যাকে বিবাহ করিলে উহাকে epigamy বলা হইত। এই প্রকার বিবাহ
ব্যারা দায়াধিকার ও ধর্মাধিকার এবং কতকাংশ রাজনীতিক অধিকার আইনতঃ
সঙ্কৃতিত হইত। এই জনাই নাগরিক ও অ-নাগরিক বিবাহ সম্পন্ন হইত না
(৩)। এই স্থলে পূর্ব নাগরিক-অধিকার প্রাপ্ত নাগরিকের সহিত অধিকার-বিহীন
অ-নাগরিকের বিবাহ চলিত না; এদ্বপ বিবাহ নিস্তান্ন ইইলে অনেককে অধিকার
ছইতে বঞ্চিত হইতে হইত। প্রাচীন রোমের প্রেবদের পুরাতন নাগরিকদের
(Patric ans) সহিত বিবাহ (connubium) নিষিদ্ধ ছিল। তাহারাও ধর্ম্মের
ক্রিয়া (cult) সম্পাদন এবং পুরোহিত পদগ্রহণ করিতে পারিত না। জীবনে
তাহাদের কেবল কর্ত্তবাই পালন করিতে হইত, তাহারা পূর্ব-রোনীয় নাগরিক
অধিকার (civitate) ভোগ করিতে পারিত না (৩)।

জার্মাণীর ইতিহাসে দেখা যায়, প্রাচীনকালে রাজা (Princes) অভিজাত এবং স্বাধীন ব্যক্তিদিপের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল; কিন্তু মধ্যযুগে প্রেশী-সমূহ বিশিষ্টভাবে আইন-সমূহ দারা প্রকট হওয়ায় এই প্রকারের বিবাহ কমিয়া গিয়াছিল। আবার স্বাধীন ও অধাধীন (un-free) ব্যক্তিদের

<sup>21</sup> Jones-Institutes of Hindu Law, pp 349-350

o | G. F. Shoemann—"Griechiches Altertuemer," 4th Edi. P 105.

o | Schwelger-"Roemische Geschichte, pp. 620-621.

বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল এবং প্রাচীনকালে দণ্ডনীয় ছিল (৪)। কিন্তু মধাষ্থপ ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন হয়; উচ্চন্দ্রেণীর লোক নিম্ন্রেণীর সহিত বিবাহ করিতে পারিত না। যদি স্বামী ও স্তীবিভিন্ন শ্রেণীর হইত তাহা হইলে সেই বিবাহ অবৈধ বলিয়া গণ্য হুইত। এই প্রকারের বিবাহে যথন এক জন উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোক তাহার নিম্নশ্রেণীর পুরুষকে বিবাহ করিত, তথন বিবাহিত জাবন প্র্যুম্ভ দেই স্ত্রীলোক তাহার স্বামীর ম্ব-শ্রেণীয় হইত. অর্থাৎ এই স্ত্রীলোক বিবাহিত জীবনে (স্বামীর জীবনকাল পর্যান্ত) শ্রেণী বা জাতি-চ্যত হইয়া থাকিত (প্রতিলোম বিবাহের ফলের তায়)। কিন্তু একজন নিমুখেণীয় স্ত্রীলোক যখন উচ্চখেণীয় একজন পুরুষকে বিবাহ করিত তথন তাহার স্বামী তাহাকে উর্দ্ধে তুলিয়া নিতে পারিত না ( অফুলোম বিবাহের ফল-ব্রাহ্মণের সৃষ্টিত অবাহ্মণ-কল্যার বিবাহের লায়)। এই প্রকারের বিবাহের সম্ভানদের দম্ভর মত তঃখভোগ করিতে হইত (৫)। খুষ্টীয় নবম শতাব্দীর এক ইতিহাস হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায় যে ফ্রাক্ষদের রাজ-বের সময়ে অভিজাতদের সঙ্গে সাধারণ স্বাধীন শ্রেণীর লোকদের বিবাহ অবৈধ বলিয়া ধার্য্য হইত। একজন স্বাধীন বা মুক্ত পুরুষ একটি অভিজাত শ্রেণীর রমণীকে স্তারূপে গ্রহণ করিলে দে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইত (৬)।

এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে দৃষ্ট হয় যে সমাজে শ্রেণী-বিভাগ পাকাপোক্ত হইলে, অর্থাৎ সমাজ সামস্ত ভ্রীয় যুগে প্রবেশ করিলে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের বিবাহ সম্পর্কিত বিষয়ে কড়াকড়ির স্বদৃঢ় নিয়ম বিবর্ত্তিত হয়। উচ্চশ্রেণীসমূহ

<sup>8 |</sup> Jacob Grimm—"Deutsche Rechtsaltertuemer" vol. 1. p. 607.

e | R. Schroeder--'Lehrbuch der deutsche Rechtsgechischte,' Pp.501-502.

<sup>&</sup>amp; H. Brunner-Deutsche Rechtsgeschichte, P250.

নিজেদের শ্রেণী-চৈতক্ত বারা প্রণোদিত হইয়া নিম্নশ্রেণীয় পুরুষদের নিকট ক্সাদানে অসমত হয়। তাহারা "রুটী ও বেটী" বারা নিম্নন্তরের লোকের সহিত সাম্য অবলম্বন করিতে চাহে না। ইসলাম ধর্মেও ম্সলমান নিজেকে উচ্চ মনে করিয়া অ-ম্সলমানকে কক্সাদান করে না। এই সকল বাপারে শ্রেণী লক্ষণ (class-character) প্রকট হয়। হিন্দুদেরও সামস্ভভান্তিক যুগের প্রারম্ভ ইইতে বিবাহাদি ব্যাপারে কড়া নিম্নম উদ্ভূত হয়। এ স্থলে ইহাও লক্ষণীয় যে অন্যান্য দেশের ন্যায় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণ রা শ্রেণীয় স্ত্রীলোকের সহিত নিম্বর্ণের লোকের বিবাহ হইলে স্ত্রীলোক অধােগামী হয়, আবার নিম্নশ্রেণীয় স্ত্রীলোকের উচ্চশ্রেণীয় প্রক্ষের সহিত বিবাহ হইলে স্থামার শ্রেণী বা বর্ণের মর্যাদা অধকার সে প্রাপ্ত হয় না। ( শ্রুণা বাজ্ঞানের পত্নী হইলে ব্রাহ্মণা হয় না, বিষ্ণু, ২৬৪৪-৫)। এই প্রকারের বিবাহের সম্ভতিগণ মিশ্রবর্ণের বলিয়া ঘণিত হয়। হিন্দুর এই অফ্রলাম ও প্রতিলোম বিবাহ তাহার বৈচিত্রা নয়। উহা নানাভাবে প্রাচীনকালে পৃথিবীর অক্যান্য দেশেও ছিল। আজ এই প্রকারের বিবাহ প্রচলিত হইয়াছে—কেবল হিমালয়ের সাম্বনেশাবন্ধিত হিন্দুদেশ-সমূহে এখনও অসবর্ণ বিবাহ চলিতেছে।

### ১২। অসবর্ণ বিবাহের সন্তান

শৃতিসমূহ পাঠে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া ষায় যে ত্ই প্রকারের অসবর্ণ সন্থান উৎপন্ন হইত। একলে অফলোমজাত সন্তানদের অবস্থা কি দাঁড়াইত ভাহাই অফসন্ধানের বস্তু। বৈদিক-যুগের পর হইতেই শ্বতিসমূহ লিখিত হইতে থাকে। বৌধায়নে (খৃ: পৃ: ৬০০—৩০০ শতক) ব্রাহ্মণ ও শৃদ্রের বিবাহের কথা এবং মিশ্রিত জাতির অভিত্তের উল্লেখ পাওয়া যায় (১।৪।৭—১২)। প্রোভিদ কিছ ইহার বিশক্ষে ছিল (৩।২।৪২)। গৌতমে মিশ্রিত জাতির

( ৪।১৪—১৭ ) উল্লেখ পাওয়া যায়। গৌতম যবন জাতিকে ( এীক্ ) ক্ষত্রিয় পিতা ও শুরাণী-মাতা জাত বলিয়াছেন (৪।১৭)। ইহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হৎয়া যায় যে মাাসিডোনীয় আক্রমণ তথন ভারতে হইয়াছে এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রাপ্তে হেলেনিষ্টিক রাজ্যও সংস্থাপিত হইয়াছে। যবন-দের উৎপত্তি সম্পর্কে এই মতটি হিন্দু-পদ্ধতি অস্থয়য়য়ই গঠিত হইয়াছিল; কারণ পরে অস্থলোমজাত সন্তান মাতার বর্ণপ্রাপ্ত হইত। এই জন্যই হয়ত ময় ও পতঞ্জলি এীক ও শকদের শৃদ্র বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। গৌতমে অস্থলোম বিবাহে 'অংস্তর" পুতদের "সংর্ণ' বলা হইয়াছে (৪।৯)। কৌটিল্লাও এই স্থায়্মসন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়: "বাল্লাক ক্রিয়য়োরনস্তরাপুত্রা সর্বণ অক্তরা অস্বর্ণাঃ" অর্থাৎ বাল্লা ও ক্ষরিয়ের 'অন্তর্ন' পুত্রেরা (ঠিক পরের বর্ণের মাতাজাত পুত্র) সর্বণ কিন্তু 'একান্তর' পুত্রেরা (তুইবর্ণ নিম্ন্থানীয় মাতাজাত পুত্র) 'অস্বর্ণ' (৬০ প্রকরণ—পুত্রবিভাগ, ৪৯. III, Chap. VII, p. 164)।

মানবধর্মণান্তে উক্ত ইইয়াছে এক বর্ণের পিতামাতার সন্ততিগণ 'সবর্ণ' ইইবে (১০।৫)। যদি একজন দ্বিজ ঠিক তাহার নিম্নবর্ণের কন্যা বিবাহ করে তাহা ইইলে সেই স্কৃতিগণ পিতার সমান ইইবে, কিন্তু মাতৃদোষের জন্তু নিন্দনীয় ইইবে (১০।৬)। পরাশর (১০০—৫০০ খৃঃ) বলেন: আন্ধণের উরসে শূলাণীর সর্কে জাত পুত্র, যে তন্তু ভাহণ ছার। ভাষণা সংস্কার-প্রাপ্তঃ ইয়াছে তাহাকে 'দাস' বলা হয় এবং সংস্কার-বঞ্চিত পুত্রকে "নাপিড" বলা হয়।

পরাশরের এই মতের মধ্যে এই তথাই নিহিত দেখা যায় যে আন্ধণের গতিবাত সভান আন্ধণ্য সংস্থার প্রাপ্ত হইত, যদিচ সে "দাস" নাম প্রাপ্ত হইত। কিন্ত গোতম বলিতেছেন, উচ্চবর্ণের পুরুষ নিমবর্ণের রম্পীকে বিবাহ করিলে সেই বিবাহ জাতপুত্র পাঁচ কিন্তা সাত পুরুষ পর্যাস্ত ভাহার বর্ণ শ্রেছিত্ব বজায় রাথে (মৃত্ত এই প্রকারের কথা বলিয়াছেন,—

১০।৬৪—৬৫)। এথানে "ক্ষেত্র ইইতে বীন্ধ শ্রেষ্ঠি" রূপ এই প্রাচীন হিকুমতই প্রতিধামিত হইতে দেখা যায়; আরও দেখা যায়, এবন্ধ কাবের মন্তান পিতার বর্ণনানিত অধিকার-ভোগের দাবী রাথিত। এই ক্ষেত্রে প্রচীন স্থৃতি উপনস ধর্মপ্রত্রের মত লক্ষণীয়। ইহাতে বলা হইয়াছে, : "ব্রাহ্মণ, ক্ষ্ত্রিয় কিম্বা বিশোর তংপরবর্তী বর্ণের স্থালোকের গর্ভজাত সন্তান পিতার বর্ধ প্রাপ্ত হয়। (ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ায়াং জাতো ব্রাহ্মণ এব স:—Chap. III, folio, 3a) (১)। এই স্থলে 'অনন্ধর' পুত্রকে স্বর্ণ বলা হইয়াছে ( এই শ্লোক ৮পঞ্চানন তর্কর স্থানিত গ্রম্বের নাই)।

এই সকল তথাদি হইতে ইগ বোধগন্য হয় যে বেদের পরবন্ধা দুংগ বৰ্ধসহর সন্তান পিতার বর্ণ প্রাপ্ত হইত। এই বিষয়ে বৈদিক শ্রৌতস্থানমূহ
বোকালের যুগের সাহিত্যই সাক্ষ্য প্রদান করে যে বাকাগের ঔরসে অবান্ধী ব
বা গভজাত পুত্র বান্ধন হইত এবং বান্ধণের কর্ম সম্পাদন করিত। (লাটামন
্শ্রোতস্ত্র, দশপেয় বজ্ঞ, ১০২৬)।

অতঃপর মক্ত বলিতেছেন, দ্বিদ্ধনের ছয় পুত্র, অর্থাং স্বর্ণ পুত্রেরা এবং ''অনকর' পুত্রেরা দ্বিদ্ধনের কর্ত্ববা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আইন ভঙ্গ করিয়াবে সব পুত্রের উংপত্তি হইয়াছে তাহারা শৃদ্রের কর্ত্ববা প্রাপ্ত হয় (১০০১)। ইং হইতে ব্রা যায় যে দ্বিজবর্ণসমূহের অক্তলোম বিবাহ-জাত সন্তানেরা দিক্ত প্রাপ্ত হইত; অক্ত-পক্তে প্রতিলোম বিবাহজাত পুত্রের! শৃদ্ত প্রাপ্ত ইউত।

ইহার পরের যুগে শহা বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়াণীর পর্ভকাত সন্তান মাতার বর্ণ প্রাপ্ত হয় (ব্রাহ্মণেন ক্ষত্রিয়ামান্পেলাে ক্ষত্রিয় এব ভবতি)। (২) এতবারা অনস্তর পুত্রদের মাতার বর্ণে অবন্মিত করা হইল (এই শ্লোক ১পঞ্চানন তর্করত্ব দারা সম্পাদিত পুস্তকে নাই)। (৩)

<sup>1</sup> History of Dharmastastra—Quoted by Kane, p, 112,

<sup>21</sup> Sankhya—quoted in Mitakshara on Jagnavalkya, p, 9',

o | Quoted by Kane, p, 79,

এই বিবর্তনে দেখা বার যে, প্রথমে বর্ণদহরের: পিতার বর্ণ অথবা শ্রেণী প্রাপ্ত হইত, তৎপর তাহার। মাঝামাঝি পদের লোক (অনস্তর) বলিয়া গণ্য হইত। অবশেষে তাহাদিগকে মাতার জাতিতে ফেলা হইল। পক্ষান্তরে প্রতিলোম বিবাহজাত সন্তানদের 'অসং' ও 'ল্পা' বলিয়া বিবেচনা করা ছইত।

মূদলমান আক্রমণের প্রাকাল পর্যান্ত অমুলোম বিবাহের সংবাদ প্রাপ্ত হুলা বার। আরব দেশীয় পর্যাটক ইবন খোরদাদ বে (১১২ খৃ: মৃত) উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, আন্দণেরা ক্ষত্রিয়ের কলা গ্রহণ করে কিন্তু তদ্বিশরীত হয় না। এখানে ইহা বিশেষভাবে জিজ্ঞাদ্য যে সন্ততিগণ কি পিতার জ্ঞাতি প্রাপ্ত হুইত না!

অধুনা অহলোম ও প্রতিলোম বিবাহ প্রথা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তুঃ
শোনা বায় যে হিমালয়ন্থিত কোন কোন পার্কাতা অঞ্চলে উক্ত প্রথা এখনও
প্রচলিত আছে। এই প্রদক্ষে রাহ্মণ্য প্রাধান্তের সম্প্র প্রতীক ভার্গব পরশুরামের
ক্রম বৃত্তান্তের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া বলা যায় যে শ্বতির দাবীর সভ্য
হইলে পরশুরাম কোন জাতির লোক ছিলেন ? পরশুরামের মাতা রেণুকা
অযোধ্যার রাজকুমারী ছিলেন (মহাভারত—৩,৯, ৪৮৫৩, ১১৬, ১১০৭২—৩)
তিনি ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত, অতএব বর্ণসন্ধর ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী
অর্থাৎ বোদ্ধা ছিলেন। তাঁহার এবস্প্রকারের জন্মেতিহাস সত্তেও ব্রাহ্মণ্য
পুত্তক সমূহে তাঁহাকে ব্রাহ্মণের Champion বলিয়া গ্রহণ করা হয় কি প্রকারে ?
এত দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে পুরাকালে পিতার শ্রেণী বা বর্ণ দ্বারাই
লোকের সামাজিক স্থান নিরূপিত ইউত।

এই স্থলে ইহাও বক্তব্য যে হিন্দুর নানা প্রকারের পেযাগত জাতিগুলিকে স্বভিকারের। অসবর্ণ বিবাহের ফলস্বরূপ বলিয়াছেন। তাঁহারা কল্লিড চাতুর্বর্ণ্য

শম্য মধ্যে সমূর্ত্ত দেখিবার জন্ত অন্সক্ষান করিতেন। কিন্তু তংশবিবর্ত্তে আসংখ্য পেবাগত জাতি বিদ্যমান দেখিতে পান। এই সব জাতির মে পেবাগত উৎশক্তি তাহা তাঁহারা ধরেন নাই বা ধরিতে পারেন নাই। তথাপি মক্ষ্ বিশিতছেন, এই সব বর্ণদক্ষর জাতিগুলি তাহাদের বৃত্তি (occupation) শ্বারা পরিচিত (২০।৬০) অর্থাং, চাতুর্বর্গা পদ্ধতিই সমাজের একমাত্র পদ্ধতি; তাহার পরিবর্ত্তে বিবিধ পেষাস্থাসরণকারী জাতিসমূহ দেখিয়া তাঁহারা ধরিয়া নিলেন যে ইহারা চাতুর্বর্গা-ভালা মিপ্রিত লোকদের দ্বারা সংগঠিত হইয়াছে। কিন্তু এই যুক্তি জাতিতান্থিক ও সমাজতান্থিক বিচারসহ নহে। আবিক্কৃত খোদিত-লিপিসমূহে অন্ত তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এইগুলিকে তাহারা প্রেণীণ (guild) বলিতেছে।

বর্ত্তমান যুগেও পেষাস্থসারী জাতি সৃষ্টি হইতে দেখিতে পাওয়া যায়।
কৈবল কতকগুলি বর্ণসকর লোক নিয়া একটা জাতি (caste) অথবা সহস্ত্র সহস্র জাতি সৃষ্টি হইতে পারে না। তবে অনেক মধ্যযুগের ও নবােছ্ত জাতিরা নিজেদের উংপত্তির আভিজাত্য দাবী করিবার জন্ম সংস্কৃত ধর্মপুত্তক সমূহের এই সকল নাম হইতে নিজেদের নামকরণ করিতেছেন এবং তজ্জন্ত স্থাতি অস্থায়ী নিজেদের উংপত্তি সম্বন্ধে নানাপ্রকার গ্রন্থ জাহির করিতেছেন।
আশ্চর্যোর কথা এই, বিভিন্ন সংস্কৃত পুত্তকে একই জাতির বিভিন্ন উংপত্তি

#### ১৩। বিবাহ পদ্ধতি

বর্ণাশ্রমীয় সনাতনী বিবাহ-পদ্ধতি হইয়াছে খ্রধর্মের রোমান ক্যাথলিক ও গ্রীক অর্থভন্ম সম্প্রদায়ের তায় ধর্মগৃত (sacramental marriage)। এই পদ্ধতি অক্ষায়ী বিবাহ চিরস্থায়ী ও পরকাল পর্যন্ত বিস্তৃত, তাহাতে



স্থামী ও স্ত্রীর বিচ্ছেদ হইতে পারে না (১)। কিন্তু বৌদ্ধদের বিবাহ আইনগত (civil marriage), অর্থাৎ ধর্মগত বিবাহ নয়। "মৃতিসমূহে নানাবিধ বিবাহ भक्क जित्र कथा উল্লেখ আছে, ত্রাধ্যে 'বাদ্ধ' বিবাহই সমাজে স্থায়ী হুইয়া গিয়:ছে। হোমাগ্নি দাক্ষী করিয়া এই বিবাহ-পদ্ধতির সহিত প্রাচীন রোমান-দের confarreatio বিবাহের মিল আছে। হিন্দর এইসব বিবাহ-পদ্ধতির বিশ্লেষণ করিলে এখনও 'কাডিয়া নিয়া বিবাহ' (wife by capture) পদ্ধতিরই রূপান্তর মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক যুগের 'কাড়িয়া নিয়া বিবা-হে'র প্রকৃষ্ট নিদর্শন-রাষ্ট্রকুটরাজ ইন্দ্ররাজ কর্ত্তক চালুক্যরাজ-তহিতাকে বিবাহস্থল হইতে যুক্তে কাড়িয়া নিয়া রাক্ষ্স বিবাহে দৃষ্ট হয়। (২) এই কাড়িয়া নিয়া বিবাহের একটি উন্নতাবস্থা হইতেছে কক্যাপক্ষের পণ বা শুল্ক গ্রহণ করা। হিন্দুর অনেক জাতির মধ্যে এখনও কক্সাপক্ষ পণ গ্রহণ করিয়া থাকে। ভারতের মুদলমান সমাজেও কন্যাপকে অনেক যায়গায়—ঘেমন, পূর্ব্ব-বাঙ্গালার অনেক স্থান – পণ গ্রাহণ করা হয়। ইহার পরের স্তর হইতেছে বরপক্ষের পণ গ্রহণ করা। ইহা তথাক্ষিত উচ্চ ও শিক্ষিত জাতিদের মধ্যে প্রচ-লিত হইয়াতে। তাঁহাদের পকে এই পণকে ইংরেদ্রী 'Dowry' (হিন্দি---দহেজ) প্রভতি নামে ঢাকিয়া রাথা যায়।

জাতিতাত্ত্বিক ক্রমবিকাশের ধারায় দেখা যায় যে, প্রথমে Totemistic অথবা অন্য উপায়ে সমাজবদ্ধ মানবের কৌমের বাহিরে বিবাহ-প্রথা (exogamy) ছিল; কারণ সগোত্তে বিবাহ সেই সময় নিষিদ্ধ ছিল, ভজ্জনা অন্য কৌম বা কুলের কন্যা কাড়িয়া নিয়া বিবাহ করিত। ইহার কলে বক্তপাত হইত। পরবর্ত্তীকালে কন্যাব পিতা কন্যাব বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ

- 51 Golapchandra Sarkar-Sastri—A Treatise on Hindu Law P155.
- RI Vide Sanjan Plates of Amoghavarsha E. I, vol XVIII Pp, 251-252 |

করিত। ইহাই হইতেছে 'পণ' বা 'শুর্য'। এখনও অণিক্ষিত এবং তথা-কথিত নিম্নজাতিদের মধ্যে উক্ত প্রথা বিজ্ঞমান রহিয়াছে। কিন্তু লেখক বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলায় পরিভ্রমণ করিয়া দেখিয়াছেন যে, একণে এই বিষয়ে একটা পরিবর্ত্তন চলিতেছে। একই জাতিতে বরপক্ষে ও কন্যাপক্ষে পণ লইবার প্রথা চলিতেছে। যেখানে বর শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন সেখানে বরপক্ষ পণ দাবী করিতেছে। উচ্চজাতীয় লোকদের ভিতর শিক্ষা বিস্তা-রের সঙ্গে পণের পরিমাণ অসম্ভব বাড়িয়া চলিতেছে। বিভিন্ন প্রকার আন্দোলনেও উহা দ্বীভূত হইতেছে না। পণ বা dowry নেওয়া একটা অর্থনীতিক ব্যাপার, ইহা ধর্মের অঙ্ক নহে।

হিন্দুর বিবাহের আন্তদন্তিক অন্তর্ভানগুলি সেই প্রাচীনকালের 'কাড়িরা নিয়া বিবাহ' প্রথার কথাই শ্বরণ করাইয়া দেয়। হিন্দুভাষীদের ঘোড়ায় চড়িয়া তরবারী হস্তে বিবাহ এবং বাঙ্গালার হিন্দুর 'টোপর' (helmet ) ও 'জাঁতি' প্রাতন কাড়িয়া নিবার উল্যোগের শ্বরণ-চিহ্ন বলিয়া অন্তমিত হয়। হিন্দু-বিবাহে স্ত্রীব মধ্যাদা স্বামীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ন্যায় হয়। তাহার আর কোন ব্যক্তিত্ব থাকে না। গৌতম বলিতেছেন, 'স্ত্রী স্বাদীনা হইবে না… স্বামীর অমতে কার্য্য করিবে না (১৮), আবার মন্থ বলিতেছেন 'ন স্ত্রী স্বাভন্তমন্ত্র হিন্দুত করা হইয়াছে (৯০১৮)। বিফুলংহিতা (২৫০১-১৭) স্ত্রীলোকের বাল্য, বৌবন ও বার্দ্ধক্যে পিতা স্বামী ও পুত্রের বণে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। অব্স্থা

অন্তাদিকে দেখিতে পাওয়া যায় যে স্থৃতিতে যে বিধানই থাকুক না কেন কোটিলো [৪] বিবাহে অবস্থা বিশেষে বিচ্ছেদ (পরস্পারমু ছেয়ানু মোক্ষ)

<sup>91</sup> J. J. Meyer—Sexual Life in Ancient India, vol II,

<sup>8 +</sup> R. Shamasastry-Kautilya's Arthasastra, Pp. 187-202.

ব্যবস্থা আছে [ Bk. III. Chap. 155] ও স্থীলোকের স্বামী নিকৃদ্ধিট इंहेरन शूनतात विवाद्दत विधान चार्छ [Bk. III, Chap IV, 158]; বিচারকের হুকুম অমুসারে স্ত্রীলোক যাহাকে ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারিভ [Bk. III, Chap, IV, 159]; विश्वा-विवाद्य वावश्व बहिशारक [ Bk III, Chap, II, 152]। আবার 'ক্ষেত্র হইতে বীজ' শ্রেষ্ঠ কিনা এই বিভর্কে কৌটিল্য বলিয়াছেন, 'পুত্ৰ' পিতা এবং মাতা উভয় হইতে জাত [ Bk. III. Chap. VII, 164] ি এই সিদ্ধান্ত আজকালকার জীবতত্তবিদদের সিদ্ধান্তের সহিত মিলে: পিতা ও মাতার দেহের সমান-সংখ্যক chromosome-র একত মিলনে একটি মানব প্রাণীর স্বষ্ট হয়; স্বভরাং দেখা যায় যে উভয়েই সমানভাবে একটি জীব-সৃষ্টি ব্যাপারে সহায়তাকরে । বহুপরে পরাশর স্মৃতিতে (৪া২৬) উক্ত হইয়াছে নিষ্টে মতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চপতিতৌ পতৌ ৷ পঞা-হাপৎক নারীনাং পতিরণ্যো বিধিয়তে' (স্বামী যদি নিক্দিট হয়, মৃত হয়, প্রব্রজ্ঞা অবলম্বন করে, ক্লীব বলিয়া স্থির হয় অথবা পতিত হয়, তাহা হইলে নারী পতান্তর গ্রহণ করিবে ) (৪)। নারদ-স্মৃতিতেও এই শ্লোক আছে (১২।৯৭)। মহানির্বাণতত্ত্বেও অবস্থাভেদে বিবাহিতা কন্যার পুনর্বিবাহ হইতে পারে (১১।৬৬) এবং বিধবারও বিবাহ হইতে পারে (১১।৬৭) বলিয়া বিধান আছে। আবার অনেক শুদ্র জাতির মধ্যে আজও বিচ্ছেদ-প্রথা প্রচলিত আছে। হিন্দীভাষী শুত্রদের মধ্যে বিবাহে তালাক (divorce) ও পুনর্বিবাহ এবং বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাতি পঞ্চায়েতের অহজা নিয়া কিয়া প্রথম স্বামীর নিক্ট হইতে 'ছাড় চিঠি' প্রাপ্ত হইয়া পুনর্ব্বিবাহ (সাগাই, নিকা) হয় (e)। বান্ধালার তথাকথিত নিমন্ধাতীয় কতিপয় অসং-শূদ্র জাতির মধ্যে

৪। এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াই বিভাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ আন্দো-লন চালাইয়াচিলেন।

e | G. Sastri-Op. Cit, P. 161,

এই প্রকার প্রথা আছে। তবে বাক্লায় ব্রাহ্মণাবাদ বেশী প্রবল বলিয়া উচ্চশ্রেণীর শৃষ্কদের মধ্যে এই প্রথা নাই, যদিও তাহা কয়েক শতবর্ষ পূর্বের প্রচলিত ছিল বলিয়া সাহিত্যে প্রমাণ পাওয়া যায় (৬)। উপস্থিত নিম্নশ্রেণীর কোন কোন জাতির মন্যে তাহা উঠিয়া গিয়াছে এবং উঠিয়া যাইতেছে। এই স্থলে ইহাপ বক্তব্য যে প্রাচীন কাল হইতে একপ্রকারের বিধবা-বিবাহ হিন্দুর মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই বিবাহের স্থীকে "পুনর্ভবা" বলিত।

হিন্দুর বিবাহ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বাল্য-বিবাহের কথা উঠে। বাল্য-বিবাহ মুসলমান মুগে হিন্দুর প্রথা বা লোকাচার হইয়াছিল বলিয়া অনেকে অন্তমান করেন এবং অনেকেই তজ্জন্য শাস্ত্রীয় বিধান অন্তসন্ধান করিতেন।

অন্যপক্ষে ভাস ও কালিদাসের নাটকসমূহে, ভবভূতির 'মালতী মাধব', কাব্যের নল-দময়ন্তী, পৌরাণিক দ্রৌপদী, স্বভদ্রা ও ক্রিপ্রিণী প্রভৃতির গল্পে বাল্য-বিবাহর কথা পাওয়া যায় না। আবার বালালার বাহিরে বাল্য-বিবাহ সংশোধক পারিবারিক ব্যবস্থাও আছে। প্রাচীন পুত্তকেও এই সম্পর্কে নিযেধ-বিধি আছে (নির্ণিয় সিদ্ধুণ্ড—আখলায়ন বচন) (৭); বালালায় ইহার অভাবেই Consent Age Bill গভর্ণমেন্টকে পাশ করিতে ইইয়াছিল।

হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের সলে পাশ্চাত্য দেশসমূহের বিবর্ত্তনের মিল আছে। জলি বলেন, গৃহস্ত্তোক্ত বিবাহ-ক্রিয়াগুলি দেখিলে মনে হয় যে, এইগুলি 'কাড়িয়া নিয়া বিবাহ'-প্রথা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই প্রকারের বিবাহ-প্রথা অতি প্রাচীন; অস্তাক্ত ইণ্ডো-জার্মাণ জাতিসমূহের মধ্যেও ইহার

৬। একসময়ে বাঙ্গলায় শৃল্পদের মধ্যে 'সাঙ্গা' নামে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল।
"কবি নারায়ণদেবের সময় ও সমাজ"— মাতৃভূমি আদিন ১৩৫০ সাল— শ্রীঘতীক্ত্র—
নাথ মন্ত্র্মদারের প্রবন্ধ স্তাইব্যা এই বিষয়ে নারায়ণদেবের "পদ্মাপ্রাণ"
ক্রীব্যা।

<sup>91</sup> Quoted by Sastri. P. 113.

বিস্তার ছিল (৮)। এই প্রথা exogamy (ম্বগোত্তের বাহিরে বিবাহ) প্রথার সহিত সংশ্লিষ্ট (৯)। বিবাহের ক্রিয়াকর্মাদি সম্পর্কে তিনি বলেন, "সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ মন্ত্র, সপ্তপদী গমন, বিবাহকালে বর-কল্পার মন্তকে লাজা বর্ষণ (১০) "বিবাহ,"(গৃহে প্রত্যাগমন) প্রভৃত্তি কতকাংশে ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতির অতি আদিমকাল (বিভিন্ন আর্যাভাষীদের অবিভাজ্য অবস্থা) প্রস্তুত এবং উহা এখনও প্রচলিত (১১) আছে। অধুনা পাশ্চাত্য ভৃথণ্ডের উন্নতত্তর দেশসমূহের মধ্যে free-choice marriage (তরুল-তরুণীর স্বয়ং পছন্দ করিয়া বিবাহ) বিবর্ত্তিত হইয়াছে। ভারতেও হাল-ক্যাসানের তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ইহার প্রচলন আরম্ভ হইয়াছে (১২)।

- ৮। হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির সহিত অন্যান্য প্রথার তুলনা সম্পর্কে Durgun
  —Mutterrecht und Raubehe; L. v. Schrader—
  Hochzeits Gebraueche; Schrader—Sprachvergleichung und Urgeschichte; Kluchevesky—
  History of Russsia, জইবা।
- ə I Jolly-Op. cit P. 50,
- ১০। আমেরিকায় নব-বিবাহিত বর ও বধ্র মন্তকে মৃড়ি ছড়াইয়া দেওয়া হয়।
  কলথকের প্রশ্নে আমেরিকান সমাজতত্বিদ্ অধ্যাপক W. I. Thomas
  বলেন, এই প্রথা তাঁহারা ভারত হইতে পাইয়াছেন। ইংলতে Confete
  -বর্ষণ করা হয়। প্রাচীনকালে তথায় মৃড়ীর অভাব ছিল বোধ হয়।
  - >> | Jolly-Op. cit, Pp, 53-54,
- ১২। বিশাল ভারত (হিন্দি) ডা: ভূপেক্সনাথ দত্ত, "কুল, গোষ্টী আউর রাষ্ট্রীয়তা', ৫ম, ১৯৪২; দেশ—'পরিবার, কুল ও একজাতিত্ব' ১৯৪২, পৃ: ৯৬, ৯৮, ১১১ ১১৪।

ইউরোপে বিবাহের বর্ত্তমান সাংসারিক পরিণতি হইতেছে 'single family' ( এক পরিবার )। ইহার অর্থ, মুবক বিবাহের পর পৃথক সংসার স্থাপন করে। ভারতে এখনও এই পারিবারিক প্রতিষ্ঠান সর্ব্বজনীন হয় নাই। পুরাতন যৌথ-পরিবার-প্রথা ( Joint-family system ) এখনও প্রচলিত আছে, যদিও ভাহা নানাভাবেই ভাকিতেছে।

হিন্দু রমণীর বিবাহের পর স্বামীগৃহে তাহার প্রতি কিরপ ব্যবহার করা হইত এবং তাহাকে কি অবস্থার মধ্যে অবস্থান করিতে হইত, তাহা বৈদিক যুগের সমাজ সম্পকিত বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আলোচিত হইরাছে। কিন্তু পরবর্তী যুগের স্মৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে বিবাহিত। স্থীলোকের অবস্থাই এখন অসুসন্ধানের বিষয়-বস্থা। বিষ্ণুসংহিতা (৩০৯) বলিতেছে, স্থীলোকদের রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত ক্ষীব নিযুক্ত করিবে। পুন: রাজ অস্তঃপুরে উফীষধারী ক্ষীবের বিচরণ করিবার, অর্থাৎ পাহারা দিবার ব্যবস্থা রহিয়াছে (কাম, ৭ সা৪১)। সংস্কৃত নাটকসমূহে 'রাজাবরোধ' ও প্রহরী ন্ধারা তাহার পাহারা দেওয়ার (ভাসের 'অবিমারক' দ্রন্থীতা) প্রথার উল্লেখ আছে। মাধ্যের 'শিশুপালবধ' নামক কাব্যে (৫০১৭) "সবিদল্ল' নামক কঞ্চুকীজাতীয় প্রহন্ধীদের উল্লেখ আছে। আর মুসলমানযুগে চৈতন্ত্য-ভক্ত উড়িক্কার রাজা প্রতাপক্ষত্রের অস্তঃপুরেও "সৌরিদল্ল" নামক থেগজার কথা সাহিতে প্রাপ্ত হওয়া যায়:

সৌরিদল্প আদিলা রাজাস্থানে

খোজা কছে দেবী সব পাঠাইলা মোরে"।
(প্রবোধচক্রোদয় নাটক; বাদলা, ১০ম অক)

হিন্দুর সামস্তম্পে রাজ-অন্তঃপুরে খোজা বা অন্ত প্রকারের প্রহরী থাকিত; জীলোকদের তথায় অবরোধের মধ্যে থাকিতে হইত। 'ক্লীব, কুজা, বামন ও জীলোক,' এইসব লইয়াই ষে রাজ-অন্তঃপুর হইত তাহার প্রমাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই রাজাবরোধ মধ্যে নানা প্রকারের প্রেমের ও রাজনীতির'

বড়ক্ষণ যে সংঘটিত হইত তাহার প্রমাণ সাহিত্য এবং কৌটল্যের পুতকে প্রাপ্ত হুজ্মা বায়। বস্তুত: পূর্ব-রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী 'কন্টাণ্টিনোপাল' এবং উনবিংশ শতাব্দীর মাঞ্চুদের রাজধানী 'পেকিং' পর্যন্ত প্রাচ্য সম্রাটদের হারেমের মধ্যে যেসব ব্যবস্থা ছিল এবং লীলা ও কাণ্ড সংঘটিত হইত, সামস্ততাদ্রিক্যুগের হিন্দুরাজ্ঞাদের রাজাবরোধেও যে তাহার ব্যতিক্রম ঘটিত না তাহ। সংস্কৃত সাহিত্য পাঠেই অবপত হওয়া যায়। বিদ্যাবারের রাজসিংহের হারেমের চিত্রে ভাসের 'অবিমারকে'র রাজাবরোধের চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। সত্যের খাতিরে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, অক্যান্ত প্রাচ্য রাজাদের অস্তঃপ্রের জীবন হইতে হিন্দুরাজাদের অস্তঃপুর জীবন পৃথক ছিল না।

এই প্রদক্ষে কথা উঠিতে পারে যে তৎকালে হিন্দু রমণীর অবগুঠন ছিল কি না? ঝাথেদে ইহার কোন চিহ্ন নাই কিন্তু পরবর্ত্তী সংস্কৃত নাটকাদি পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, সামস্তযুগে 'অবগুঠন' কুলবজী রমণীর চিহ্ন ছিল ( মুচ্ছকটিক নাটক—বারনারী বসস্তদেনা রাজার নিকট হইতে অবগুঠন পাইয়া চাক্ষদন্তের স্ত্রী হয় )।

হিন্দ্-বিবাহের শেষ কথা এই যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের দ্রাবিড়ভাষীদের বিবাহ-প্রথার মধ্যে একটা থুব বড় ব্যবধান বিভাগান রহিয়াছে—ইহা হইতেছে দক্ষিণের cross-cousin marriage, অর্থাৎ বর তাহার মাতৃল-কভা অথবা পিতৃত্বদার কভাকে বিবাহ করে। কিন্তু উত্তরে স্ভিতে ইহা নিষিদ্ধ হইয়াছে, ভথার এই প্রকারের বিবাহকে incest বলা হয়। বৌধায়ন স্ভিতে (প্রশ্ন ১) এইজভ্ত "দক্ষিণে মাতৃলকন্যা বিবাহ" প্রচলিত বলিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং মন্থও ইহা নিষেধ করিয়াছেন (১১।১৭২); ভক্রনীতিতেও এই রীতি সম্পর্কে কটাক্ষ করা হইয়াছে। অথচ শাক্যদের ভিতরে, অর্জ্জুন ও স্বভ্রার বিবাহে, কবি ভাসের 'অবিমারক' নাটকে এবস্প্রকারের বিবাহের উল্লেখ আছে। আবার খ্যেদেও এবস্প্রকারের বিবাহের আভাব আছে (১৩) (যেমন, একজনের মাতৃলকন্যা কিয়া পিতৃত্বসার কন্যা তাহার প্রাণ্য); যাহা হউক, দক্ষিণে এই

201 Quoted by Sastri, P 11, Sloka 9, P. IOI

প্রথা ব্রাহ্মণ হইতে শৃদ্রের মধ্যে পর্যক্ষণ্ড প্রচলিত আছে এবং তদম্বারী 
হৃতির ব্যবহাণ্ড তাহাদের মধ্যে আছে (১৪)। আবার উড়িয়ার থোনজাতির 
মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়। যায়। লেখক ব কুড়ার বিষ্ণুপুর রাজগোষ্ঠীর সমাজে এই যুগে এই প্রকারের একটি বিবাহের কথা শ্রবণ করিরাছেন।
পশ্চিম-বঙ্গেও ছোটনাগপুরের ক্ষত্রিয় ভূত্মামীদের মধ্যে এই প্রকারের বিবাহ-প্রথা
আছে (Shastri, P. 126)।

নরভাত্তিকেরা বলেন, অষ্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে cross-cousin marriage প্রচলিত আছে। তাঁহাদের মতে ইহা exogamy-প্রস্ত বিবাহ-পদ্ধতির বিবর্ত্তনের অতি নিমাবস্থা। কিন্তু এই প্রথা ভারতে, বিশেষত:, আজ দাবিড়ভাষীদের মধ্যে আবদ্ধ।

একণে হিন্দুর বিবাহ-পদ্ধতির সঙ্গে বহু-পত্নীত্ব এবং বহু-সামিত্বের প্রশ্ন উঠে। প্রথমোকটি ঝয়েদের সময় ইইতে সমাজে প্রচলিত আছে (১০।০০।২) যদিও সাধারণতঃ হিন্দু এক-পত্নীগ্রাহী। অন্যপক্ষে, দ্বিতীয়টি তর্কের স্থল। মহা—ভারতের প্রৌপদীর বিবাহের গল্প লইয়া আজ পর্যান্ত কত বিতর্ক চলিতেছে! বেদে ইহার অন্তিত্বের প্রমাণ নাই। কিন্ধু অন্তসন্ধানকারীরা বলেন, এই প্রথা আনেক হিন্দুজাতির মধ্যে প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল এবং আজও তাহা আছে। ক্রুনীতিতে মধ্যদেশের শিল্পী, কর্মকার জাতিদের "গবাচিন" (polyandry) প্রথা (Ch IV, p. 97) ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। এক্ষণে হিমালয়ের তিব্বতীয় জাতির পাহাড়ীদের মধ্যে (পঞ্জাব পর্বত, কুমাউনের সর্ববর্ণের হিন্দু) জৌপদীর বিবাহের স্থায় (১৫) এবং মালাবারের নায়ার, (১৬) তিয়া, ভেল্লালা জাতিসম্হের মধ্যে বহুস্বামিত্ব-প্রথা আছে। ভারতের

১৪। Annanta Ayer—Mysore Caste & Tribes. "ভাট-

se : Jolly-Recht und Sitte, P48.

১৬। শিকিত নায়ারেরা বলেন, আজকাল এই প্রথা অন্তহিত হইয়াছে I

বাহিরে বছরামিত্ব প্রাচীন স্পার্টান্, ইণ্ডো-জার্মান এবং ইসলামের পূর্বে খুচীয় আরবদের মধ্যে প্রচলিত ছিল (১৭)।

তৎপর নিয়োগ (levirate, উশন:, ৫।৮৯-৯০) এবং দেবরকে বিবাহ (junior levirate) প্রধা (গৌডম, ১৮) এবং তদভাবে সণিও দারা পুজোৎপাদন প্রথা (যাজ্ঞবন্ধ্য, ১।৬৮-৬৯) প্রাচীন ভারতে ছিল। ঋথেদে দেবর-বিবাহের প্রথার ইদিত আছে (১০।৪০।২)। দেবরকে বিবাহ করা উড়িয়ার শুলদের মধ্যে এথনও প্রচলিত আছে বলিয়া শোনা যায়। উত্তরভারতের একটি প্রবল জাতির মধ্যে শ্রৌপদীর পঞ্চ স্বামীর সহিত সংসার করার ক্রায় অবৈধভাবে দেবরদের সহিত যৌন সম্বন্ধে বাস করার প্রথা শুক্রায়িতভাবে প্রচলিত আছে বলিয়া একটি অপবাদ আছে! এইজন্য বাদ্ধণেরা ইহাদিগকে খুণা করেন। কোন কোন স্থলে ইহা জীলোকের অভাব হইলেই সংঘটিত হয় বলিয়া অন্থমিত হয়। এই প্রকারেব বহুস্বামিত্বেব পশ্চাতে থাকে একটি অর্থনীতিক কারণ, যেথানে এই সব কারণ অপ্রথত হইতেছে দেইস্থলে উক্ত প্রথাও অস্তহিত হইতেছে।

বিবাহের পর কি সামাজিক বাভাবরণের মধ্যে হিন্দু নব-দম্পতি বাস করিত এবং এখনও করিয়া থাকে তদ্বিষয়ে এখন অসুসন্ধানে প্রান্থত হওয়া যাক। আমেরিকান সমাজতত্ত্বিদ্গণ তৃই প্রকারের রীতির সমাজ নির্দারণ করিয়াছেন: (ক) closed society ( অর্গলাবদ্ধ সমাজ); (খ) open society (মৃক্ত সমাজ)। তাঁহারা প্রাচ্য সমাজকে প্রথমোক্ত ব্যবস্থার অন্তর্গত বলেন।

by J. J. Meyer—op. cit. Vol I, Pp. 170-171f; Edward Meyer—Geschichte, des Altertumes, 1. I. I, P. 26f. Quoted by J. J. Meyer, Vol. I. p119; Dargun—Mutterrecht und Raubehe, Ch. III, P. 45; Robertson Smith—Kinship and murriage in Early Arabia.

অবশা ইউরে:পের প্রাচান দেশগুলির সমাজও এই পদ্ধতির মধ্যে পড়ে, যদিও তাহারাও জ্বতগতিতে অগ্নসর হইতেছে। এমতাবস্থায় আগন্তক অথবা নৃতন বন্ধু কোন গৃহস্থের বাড়ীতে গেলে একেবারে সে অস্তঃপুরে আনীত হয় না; ভাহার সহিত বন্ধুত্ব বহিবাটীতেই গণ্ডীভূত থাকে। দিতীয় প্রকারটি আমেরিকার সংস্কুক্ত রাষ্ট্রের (United States) নৃতন সমাজ। এই সমাজে কোন অতিথি অথবা নৃতন বন্ধু গৃহস্থের বাড়ীতে আসিলে তাহাকে অন্ধর মহলে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ গৃহক্ত । তাহার দ্বী-পুরুদের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দেন। তিনি আগ্রীয়ের ক্যাইই বাড়ীর সকলের সহিত অবাধে মেলামেশা করিতে পারেন। এইজন্য আমেরিকার গৃহে বাহির মহল ও অন্ধর মহল নাই। ইউরোপেও তাহা নাই কিন্তু কার্যাত: কমবেশী আছে। ভারতের সমাজ চিরকালই প্রথমোক্ত প্রকারের। বৈদিক্যুগের 'বহিস্দিনন্' হইতে আজকালকার 'বৈঠকখানা' পর্যান্ত এই প্রথারই সাক্ষ্য বহন করিতেছে। অতিথি বা নৃতন বন্ধু পরিবারের সহিত মিশিতে পারে না। তবে হাল ক্যাসানের ইউরোপীয় ভাবাপের বাড়ীতে নৃতন প্রথা অবলন্ধিত হয়।

হিন্দুর সমাজ অধিকাংশ স্থলে এখনও গোষ্ঠীগত কম্যুনিজম্ (family communism) বিবর্ত্তনের শুরে আছে বলিয়া অন্থমিত হয়। ইহারই শেষ চিহ্ন যৌথ-পরিবার (joint-family system) এবং মিতাক্ষরা আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে (অপ্রতিবন্ধ দার ) গোষ্ঠীগত অধিকার। কিন্তু বালালায় দায়াধিকার বিষয় পৈতৃক সম্পত্তিতে পিতার ব্যক্তিগত অধিকার (individual right in property) প্রথা বিবন্তিত হইয়াছে (১৮)। এইরপ ক্থিত হয় যে, এই প্রথা আইন সম্পর্কে আরও অগ্রসর অবস্থা।

D. F. Mulla—Principles of Hindu Law, 3rd Edu. Pp.; 191-192.

## ১৪ দশকর্মপদ্ধতি

হিন্দুর গার্হস্থাজীবনে কতকগুলি আবশ্যকরণীয় ক্রিয়া আছে। তাহাকে र्नमकम कियानगृर' वना इय। श्चित्र कोवत्न क्या (थरक मृहा পর্যান্ত কতকগুলি ক্রিয়া সম্পাদন করিতে হয়, যথা: নিজ্ঞামণ, নামকরণ, च्यत्रशासन, हुड़ाकद्रव, উপনৱন, গর্ভাধান সংস্কার, পুংসবন, সীমাস্তালমন, সমাবর্ত্তন, বিবাহ। এই ক্রিয়াগুলির সংখ্যা বিবিধ পুস্তকে বিভিন্ধরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু নানা আবর্তনের পর উহা দণ্টি গৃহক্মে পরিণত হইয়াছে কিন্তু তাহাও বর্ত্তমানে হিজের পক্ষে চারিটি এবং শুদ্রের পক্ষে তিনটিতে ঠেকিয়াছে। যথা: ব্রান্ধণের (অস্তত: বাঙ্গালায়) উপনয়নের সঙ্গে তাহার কর্ণতেদ এবং চূড়াকরণ ও সমাবর্ত্তন ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু শৃদ্রের বিবাহ সময়ে কর্ণভেদ ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। এই ক্রিয়াগুলিকে 'আত্মদংস্কার' বলা হয়; কার<del>ণ</del> নিজের সংস্থারের জন্যই ইহার প্রয়োজন হয়। প্রত্যেক বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুর ইহা করণীয়, ইহা হিন্দুর সদাচারের ভিদ্তি। এই সংস্কারগুলি নিয়াই বৈদিক আর্য্য-ভাষীদের সম্ভানেরা অপর হইতে নিজেদের চিরদিন পুথক করিয়া রাখিয়াছেন। একসময়ে বৌদ্ধেরাও ইহার অমুকরণে নিজেদের কতকগুলি সংস্কার পালন করিতেন বলিয়া কথিত হয়। আজ বর্ণপ্রেমের বাহিরের অনেক সাম্প্রদায়িক হিন্দ-মণ্ডলীও এই সংস্থারের কতকগুলি ভিন্ন প্রকারে পালন করেন। এই সংস্কারগুলি ভারতীর আধ্য এবং তাহার বর্ত্তমানের সম্ভতি হিন্দুর देविश्वेष्ठ विश्वा मावी कता द्या

এই আত্ম-সংস্কারগুলি বোধহয় বৈদিক যুগ হইতেই প্রচলিত আছে।
নাধ্যদের দশম মণ্ডলে (১০ । ৮৫) স্থ্যার বিবাহ কালে ধেসৰ
নাক্প্রয়োগের বর্ণনা আছে, আন্ধ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের বিবাহে তাহার প্রয়োগ হয়।
আহলায়ন তাহার গৃহস্তে বলিতেছেন: বিভিন্ন জনপদে এবং বিভিন্ন গ্রামেনানাপ্রকারের আচার-পদ্ধতি (customs) প্রচলিত আছে যাহা বিবাহকালে
অহুস্ত হয়। তন্মধ্যে ধেসব সাধারণভাবে সুহীত হয়, তাহা আমরা বলিতেছি,

(১।৭।১-২)। এতদারা স্পষ্টই বোধগম্য হয় যে, প্রাচীন বৈদিক এবং তৎপরবর্তী কালের আর্য্য-ভাষী কৌমগুলির মধ্যে আ্ত্য-সংকারগুলি একপ্রকারের ছিল না, বিভিন্ন স্থ্র গ্রন্থই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করে,। গৌতম-স্ত্রে এই ক্রিয়াগুলির সংখ্যা চতুর্দ্ধণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সঙ্গে 'অস্কোণ্ডীকরণ' অর্থাৎ মৃত শরীরেও একটি সংস্কারের উল্লেখ আছে। এইটি নিয়া সর্বাহ্ম সংস্কারের সংখ্যা পঞ্চলশ হয়। আবার কাত্যায়ণস্থ্রে এবং গোভিল গৃহস্থে অন্ধ্রাশনের পূর্বে নিজ্ঞামণ নামক একটি সংস্কারের বিধান আছে; তাহা নিয়া সর্বাহ্ম বাড়ণ সংস্কারই ভারতীয় আর্য্য-ভাষীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং তাহা নানা বিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া বর্ত্তমানের 'দশকন্ম' সংস্কারে পরিণত হয়। ইহা বর্ত্তমানে বস্তুতঃ জাতিবিশেষে চারিটি এবং তিনটি সংস্কার-ক্রিয়ায় আবদ্ধ হইয়াছে।

বর্ত্তমানের বাজালার নব-আহ্মণ্যবাদের পুরোহিত-তন্ত্র বলে বে এই বৈদিক ক্রিয়াগুলি কেবল আহ্মণের পক্ষেই প্রয়োজ্য। কিন্তু গৃহ্-স্ত্রসমূহে এই বিষয়ে কোন নির্দেশ নাই। তাহাতে অবশ্য শৃদ্রের উপনয়নের ব্যবস্থা নাই। এতব্যতীত অন্যান্য সংস্কারগুলি ভারতের সর্ব্রেই শৃদ্রের দ্বারা অস্কৃতিত হয়। এই জন্য এই দাবী অজ্ঞতা-বিজড়িত শ্রেণী-স্বার্থপ্রস্তুত কথা মাত্র। পুরোহিতের মূথেই শ্রবণ করা যায় যে পূর্বের কায়ন্থাদির ও বিবাহে বথাবিধি হোম-কর্মা (আহ্মণের 'কুশগুকা') করা হইত। এক্ষণে উপবাত্তারী শৃদ্রংশীয় লোকেরা তাহার পুন: প্রচলন করিতেছেন। এই বিষয়ে 'হিন্দু সংক্মামালা' বলিতেছেন, "বিবাহ্-সংস্কারে কোন কোন সং-শৃদ্রেরা আহ্মণ দ্বার। কর্মান্ধ হোমও করাইয়া থাকেন' (১ম ভাগ, পু, ৮১)।

আপ্রপক্ষে, উদার পুরোহিতদের নিকট হইতে প্রবণ করা যায় যে, দশক্ষ সমস্ত হিন্দুর পক্ষে প্রবোজ্য, কেবল তাহাদের ক্রিয়ায় বৈদিকমন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করা . নিষিদ্ধ । পূর্ণ হোম ("কুলণ্ডিকা") সর্বপ্রহারের হিন্দুর বিবাহে অবশ্র-ক্র্মীয়। যদি শুদ্র যজমান চাপিয়া ধরেন, তাহা হইলে তাঁহার পুরোহিত সেই

ৰুশ্ব সম্পাদন করিতে বাধ্য একথা উদার পুরোহিতেরা স্বীকার করেন।
এইছলে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে হোমদ্বারা বিবাহ সম্পাদিত না হইলে,
হিন্দুর সেই বিবাহ সিদ্ধ নয়। হিন্দুর বৈধ-বিবাহে রোমীর বৈধ (Conferretis)
বিবাহের ক্যায় অগ্নিসাম্পী প্রয়োজন। পুরোহিততন্ত্র নিজেদের শ্রেণীস্বার্থেই
বৈশিষ্ট্য বজায় রাখিবার জন্ম শৃলের বিবাহে পূর্ণ হোম ক্রিয়া করে
না। আবার দশকর্মের যেগুলি শৃল্বারা অন্তণ্ডিত হয় তাহাতে ধর্মাম্নষ্ঠান
(নান্দীম্থ ক্রিয়া, শালগ্রামপূজা প্রভৃতি ) সম্পূর্ণভাবেই পুরোহিতদ্বাবা
অন্তর্গিত হয়। এই বিষয় হিন্দুর সৎকর্মমালার গ্রন্থকারদের উক্তি বাস্তব্ধ
তথ্য নহে।

এই সংস্কারগুলি যথন ভারতীয় আর্যোর অফুটিত সাধারণ আচার তথন ইহা ব্রাহ্মণের বা দ্বিজবর্ণত্রয়ের একচেটিয়া সংস্কার বলার দাবী প্রাহ্ম হইতে পারে না। ইহা প্রতীত হয় যে, বৌদ্ধযুগ এবং তৎপরবর্ত্তী কালের তন্ত্র-যুপে এই সংস্কারগুলির অনেকাংশ অপ্রচলিত হইয়া যায়। বাঙ্গালাতে বারেন্দ্র বান্ধাণদের বিষয়ে প্রবাদই আছে. "পৈতা ছাডিয়া পৈতা নেয় বৈদিক দেয় পাতি'। আবার হলায়্ধের "ব্রাহ্মণ-সর্বদ্ধ" গ্রন্থে স্বীকৃত হইয়াছে, রাট্ট ও বারেক্স ত্রাহ্মণগণ তান্ত্রিক হইয়া গিয়াছিলেন। আবার বল্লালচরিতে উক্ত আছে, রাজা বল্লাল বৈদিক ত্রাহ্মণদের দারা ত্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের বংশবিশুদ্ধতার পরীক্ষার জন্য তাহাদের ব'শাবলীর পর্যাবেক্ষণ করিয়া তাহাদের পুন: 'ব্রাহ্মণত্ব' ও 'ক্ষত্রিয়ত্ব' প্রদান করেন। এতছারাই প্রতীত হয় যে পূর্বে, বৈদিক-ক্রিয়াকাণ্ড লোপের সঙ্গে গৃহ-সূত্রীয় সংস্কারগুলিরও चानकार्य विरनाथ প্राश्च इटेग्नाहिन। ट्यूट, माधात्राव मर्था क्वत जना. বিবাহ ও মৃতের আদ এই তিনটি সংস্কার প্রচলিত ছিল। পরে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নৃতনভাবে প্রচলিত হুটবার সময়ে এই নব ব্রাহ্মণ্যবাদের পুরোহিত-ভদ্র এই নৃতন দাবী উপস্থিত করেন। ইহার ফলে, বাঙ্গালায় অত্রাহ্মণেরা: বৈদিক সংস্থারগুলির অনেকাংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

জাতি-তাত্মিক ও সমাজ-তাত্মিক দৃষ্টিতে এই সংস্থারগুলির দান অভ মুল্যবান। আমরা স্পষ্টই দেখিতেছি, প্রাচীন আর্য্য-ভাষী ভারতীয়দের ্মধ্যে এই ক্রিয়াঞ্চলি প্রচলিত ছিল। ইহাকে আমরা কৌমগতরীতি a (Tribal mores) বলিয়া অভিহিত করিব। পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, হিন্দুর বিবাহাদি অষ্ঠানের অনেক ক্রিয়া প্রাচীন অ-ভারতীয় আর্ধ্য-ভাষীদের সহিত কতক মিল আছে। বিবাহের সময়ে ইংলণ্ডে বর বধুর গাতে confete -এবং আমেরিকায় Puffed rice (মৃড়ি) বর্ষণ হিন্দুর লাজ-বর্ষণ প্রথার স্থান গ্রহণ করে (Homologue)। এইরুণ, পুত্র সম্ভান হইলে ভোজ, ারিল্যাশিকা সমাপ্তে বিশ্ববিদ্যালয়ের Convocation day (আমেরিকায় Commencement day) হিন্দুর সমাবর্তনের অমুরূপ। সর্বা ধম্মের প্রথাম্বায়ী মৃত দেহের ধৌতকরণ এবং নৃতন বস্ত্র পরিধান করান ও ধর্মকিয়ার সহিত মৃতশরীরের শেষগতি করা, হিন্দুর অস্ত্যেষ্ঠীকরণের অকুরুপ পুনরায়, মৃত্যুর পর, প্রাচীন কালের কৌমদের রীতি অফুগায়ী tribal feast -এবং সেদিন পর্যাম্ভ স্কটলতের হাইলাণ্ডার জাতির এই উপলক্ষে clan-feast হিন্দুর প্রান্ধের অফুরুপ। তৎপর, প্রাচীন জাতিদের মৃত-পিতৃপুরুষদের উদ্দেক্তে খাদাপ্রদানকরা (offerings to the manes of the ancestors) হিন্দ্র র্ণিত-তপ্ন ও প্রাদ্ধে পিতৃ-পুরুষের উদেশ্তে আহারাদি প্রদান করার অমুদ্ধণ। আবার হিন্দুর 'কর্ণভেদ' ক্রিয়া, ইত্রদির সূরৎ (circumcision) এবং আফি কার -किश्य चामिम जालित উद्धित्तर्योवन वामरकत शाम हित्रिया छहेंहै। माश कित्रिया -দেওয়ার অকুরূপ ক্রিয়া বলিয়া অকুমিত হয়। শেষের কথা, ছিলের উপনয়নের অকুরূপ किया चरहेनियात चनार्या चानिय अधिवानीता tooth breaking ceremony অর্থাৎ একজনের যৌবনপ্রাপ্তি হইলে পুরোহিতের দারা ধর্মক্রিয়ার সহিত তাহার শাত তাৰিয়া মেওয়া পদ্ধতির সহিত সমক্রিয়াবোধক (analogue), এতবারা সে 'খুবক' পদে উপনীত হয়। এই প্রকারে আমেরিকার Peublo Indians নামক কৌমটির যুবকাবস্থা-প্রাপ্তি সংস্কারটি হিন্দুবিজের উপমন্ধন সংস্কারের

অক্সরপ (১)। এই সঙ্গে ইহাও স্মরণীয় পারশীক জারতৃষ্টীয় ধর্মাবলম্বীদের: উপনয়নের অক্সরপ একটি সংস্কার আছে। তাহারাও একখণ্ড সাদা কাপড় কোমরে জড়াইয়া রাখেন।

এত বারা স্পষ্টই বোধগম্য হয়,—পরের যুগের শাস্ত্রকারেরা যতই এই সব-শংকারকে ধর্মের আবরণ প্রদান করে, স্বর্গ প্রাপ্তির সোপান বলিয়া বর্ণনা করুক গৌতম (৮।২৪-২৫) এই আত্ম-সংস্কারগুলি অতি দূর দিনের অথও ইণ্ডো-ইউরোপীয় আচারের (tribal customs) স্মৃতি আজও বহন করিয়া আমাদের ঘাড়ে অবশ্যকরণীয় ধর্মাচার ও সদাচার বলিয়া চাপিয়া আছে। আসলে এইগুলিপ্রোচীন কৌমগত আচার ছিল। এই কৌমগত আচার ভারতীয় আর্য্যদের কৌমাবস্থায় ছিল। তাহাদের পুরোহিতবর্গ এইগুলিকে অবশ্যকরণীয় সংস্কার বলিয়া বর্ণনা করিয়া আর্য্যন্বের চিহ্নুপে তত্পরি ধর্ম্মের ছাপ দেয়। বর্ত্তমানে এই সংক্ষারগুলির কতকাংশ পুরোহিতবর্গের দ্বারা অক্সষ্ঠিত হয় বলিয়া তাহাদের বর্ণশ্রেষ্ঠব্যের এবং শ্রেণী-গরিমার প্রতীক হইয়াছ।

## ৯৬। হিন্দু আইনের ভিত্তি

পৃথিবীর সর্ব্ দেখা যায় যে, মানবজাতিসমূহের কৌমাবস্থার প্রথম

মুগে কতগুলি রীতি ও রেওয়াজ উদ্ভূত হয়। পরস্পারের মধ্যে আদানপ্রদানের জন্ম কতকগুলি রীতি ও বাবহার স্বাই হয়। এইগুলিই পরে
কৌমগত রীতি ও আইন বলিয়া গণ্য হয়। জাতিতত্ববিদ্গণ বলেন,
নির্দারিত নিয়ম কাম্বন (rule) দারা জীবনের পরিচালনাকে 'রীতি'
বা রেওয়াজ বলে এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে অর্থনীতিক আদান-প্রদানের

১। লেখকের আমেরিকায় অবস্থানকালে সমাজতত্বের একজন ভারতীয় ছাত্র বৃদ্ধিয়াছিলেন, আমি ব্রান্ধণের সন্তান, Peublo Indianদের উপরোক্ত সংস্কারের সহিত ব্রান্ধণ-কুমারের উপনয়ন-সংস্কারের ক্রিয়ার: মিল পাঠ করে: আশুর্দ্ধাবিত হয়ে পেছলুম!

নিয়মকে 'বাবহার' বা 'আইন' বলা হয়। মাতুৰ যথন পরম্পারের মধ্যে नास्त्रिप् डिपार्य चानान-अनात्त्र कन्न जेका वा नमान नियम शहन करत. তहाता এकটা जामान-প্रमातित नियम वा जारेनल रहे हम ( > )। हेहारे হুইভেছে সাধারণ ভাতিতাত্ত্বি নিয়ম এবং এই তথা হুইতে দেখা ঘায় থে. প্রচীন আর্যাদের মধ্যে কতকগুলি রীতি ও ব্যবহার উদ্ভত হইয়াছিল। ভাছাদের কৌমণত রীতিকে "লোকাচার" (custom) বলা হইত এবং এতদ্বতীত ধর্মগত রীতিও নীতি (ধর্মণান্ত)ছিন। আবার এখন দৃষ্ট হয় হে বাজকীয় আইন বা বাজনীতি সম্পৰ্কীয় আইনও (অর্থশাল্প) ছিল।

বলা হয়, হিন্দুর আইন-শ্রুতি ও শ্বুতি-এবং সনাতন লোকাচারের উপর ভিদ্তি করিয়া স্থাপিত (২)। হিন্দুরা বলেন, তাঁহাদের আইন ঈথর-প্রদন্ত (divine origin) (৩)। এইজন্ম রাষ্ট্র এই আইনের অধীন—যেহেতু রাঙ্গা এই ঈশ্ব-প্রদত্ত আইনের অমুসরণ করিতে বাধ্য। কিন্তু রাজা বিচারকর্ত্তা বলিয়া অতি প্রাচীনকাল হইতেই তাঁহার অন্তজ্ঞা মোকদমাকারীদের নিকট শিরোধার্য হইত। এইজন্ম পরবর্তী টীকাকারগণ বলেন, কোন কোন বিষয়ে নাজকীয় অফুশাসন ঈশবপ্রদত্ত আইনের ক্রায় বাধাতামূলক, যদি ইহা ্ৰোষোক্তের আপত্তিকর না হয় (৪)। রীতি (custom) ও আচার ব্যবহার (usages) হইল আইনের ভিত্তি এবং দেইগুলিকে ভারতের অ-লিখিত আইন (unwritten laws) वला रहा। এইগুলি বেশীর ভাগ निकार वाकारात्र বলিয়া তাহাদের দেশের সাধারণ আইন (common

পারে (৫)। লগোলাপ শান্তা মহাশম বলিয়াছেন, ইহা দত্য যে হিন্দুযুগে রীতিকে আইনত: গ্রাম্থ করা হইত : এইজনাই দায়াধিকার (Law of Inheritance) বিবাহ প্রভৃতি ব্যাপার শ্বতিতে সম্পূর্ণভাবে দেশগত (territorial) ছিল না (৬)

Max Schmidt, "VoelkerKunde", P. 232.
31 Golap Sastri—Hindu Law. P. 14; Molla—Hindu Law. Pp. 7-8. 0-6 | Sastri-Hindu Law-P13; 13; 13-14; 14.

শাস্ত্রীকা বলেন, জীবনের আচরণ বিষয়ে রীতিসমূহ অ-লিখিত ঈশ্বন-প্রদক্ত আইন বলিয়া বিবেচিত হয়। মন্থ এবং ষাজ্ঞবদ্ধা বলিয়াছেন, 'সদাচার' আইনতঃ প্রান্থ। কেহ কেহ ইহার পরিবর্ত্তে শিষ্টাচার' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন ( ৭ )। অবশ্ব অনেক প্রাচীন স্মার্ত্ত পণ্ডিতের মতে এই 'সদাচার' বা 'শিষ্টাচার' আর্থ্যান্বর্ত্তের রীতিতে আবদ্ধ; আবার কেহ কেহ বলেন, ধর্মশাস্ত্রসমূহে উক্ত আচার পণ্ডিত লোকদের আচারেই সীমাবৃদ্ধ। যদিচ ব্যবসায়ী, শিল্পী প্রভৃতিগণ তাঁহাদের রীতি দ্বারাই বাধ্য। কিন্তু অসং-রীতি (immoral customs) এই আইনের বহিভূতি। এইজন্য এই বিষয়ে বর্ত্তমানের আদালতে গোলবোগ উপস্থিত হয় (৮)।

মীমাংসা-শাস্ত্রের ভাষ্টকারদের মধ্যে রীতি ও আচার-ব্যবহারের আইনের রূপ-বিষয়ে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, রীতি স্থৃতির নিম্নে এবং উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ উপন্থিত হইলে স্থৃতিই বলবং হইবে। কিন্তু বর্ত্তমানের আদালতের দরবারে রীতিকে স্থৃতি অপেক্ষা বলবং বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে—যেহে হু "Under the Hindu system of law clear proof of usage will outweigh the written text of the law" (হিন্দু আইনে সুস্পষ্ট রীতি লিখিত আইন পুন্তকাপেক্ষা প্রবল ) (২)।

ইংরেজ-ভারতের সর্কোচ্চ আদালতে রীতিকে (custom) আইনের চুড়াস্ত বলিয়া ধার্য্য করা হইয়াছে। ঐখানে বলা হইয়াছে—একটা বিশিষ্ট গোষ্ঠা বা বিশিষ্ট জনপদে 'রীতি' অনেক দিন হইতে ব্যবহৃত হওয়ায় উহা আইনের মর্য্যাদা ও শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (:•)। স্থীতি (custom) সম্পর্কে জার্মান আইনজ্ঞদেরও এই অভিমত (১১)। উক্ত শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে, রীতির সংজ্ঞা হইতেছে, ইহা একটি নিয়ম যাহা একটি বিশিষ্ট গোষ্ঠা বা বিশিষ্ট লোকসমষ্টি বা বিশিষ্ট জনপদে বছ্-দিনের প্রচলনের দারা আইনের শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে (১২)। আবার রীতিকে (ক) দানীয়; (খ) শ্রেণীগত; (গ) গোষ্ঠাগত বলিয়া বিভক্ত করা হয় (১৩)।

<sup>9 |</sup> Sastri—P. 25. -- 30 | Sastri—Pp 26-28.

হিন্দু-আইনের উৎপত্তি ও উহার কার্য্যকারী শক্তি বিষয়ে বর্ত্তমানের আইনজ্ঞ পণ্ডিতদের ও আদালতের ইহাই শেষ কথা। কিন্তু সমাজতাত্তিক দৃষ্টি-ভন্নীতে এই বিষয়ে অবহিত হইতে হইবে। কারণ "আখিলউসের গোড়ালির পশ্চাতে ধাবমান কচ্ছপের ন্যায়" মোটা মোটা শ্বৃতি পুস্তকসমূহ প্রতিনিয়ক্ত হিন্দুর পশ্চাতে ধাবমান হইতেছে।

বান্ধণ্-পুরোহিততন্ত্র আজ পর্যান্ত দাবী করে যে, হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রসমূহই হইতেছে আইন, রাষ্ট্রের সকলে ইহা দারা বাধ্য এবং পুরোহিতেরা এই আইনের হোতা। কিন্তু আজকালকার ঐতিহাসিকেরা আবিদ্ধার করিয়াছেন যে "অর্থ-শাল্র" নামক আর এক শ্রেণীর আইন-পুশুক ছিল। অবস্ত ইহাও বান্ধণদের দারাই লিখিত হইয়াছিল (১৪)। এইজন্য ইহার মধ্যেও শ্রেণী-লক্ষণ বিরাজ্তরিতেছে। এমন কি কৌটীল্য—যিনি শ্রুদের রাজনীতি ও অর্থনীতি ক্ষেত্রে স্থাবিধা প্রদান করিয়াছিলেন, তিনিও ধর্ম ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাহাদের উপর কঠোর ছিলেন। বান্ধণা-শ্রেষ্ঠিছের দাবীও এই সকল পুশুকে উথাপিত হইয়াছে।

এতদিন বাঁহারা কতকগুলি বান্ধণদের লিখিত 'ধর্মণান্ত্র' পাঠ করিয়া হিন্দুর আচার-ব্যবহার, রীতি ও আইনের শেষ বৃঝিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া মনে করিতেন, এক্ষণে কৌটাল্যের পুত্তক আবিষ্কৃত হওয়ায় এই ভাবিয়া মাথা শামাইতেছেন যে হিন্দুর রাষ্ট্রীয় আইনটি কি ছিল? জলি বলেন, স্বতিসমূহ ব্যক্ষণদের খারা নিজেদের ব্যবহারের জন্যই লিখিত হইয়াছিল এবং এইগুলিতে নিজেদের শ্রেণীগত দাবী স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের মতে

১৪। ব্রাহ্মণ ব্যতীত বৌদ্ধদের মধ্যে কেই কেই যে 'রাহ্মনীতি' সম্পর্কে পুত্তক দিথিয়াছেন, গৌড়ের সম্রাট ধর্মণালের জামাতা 'মস্থ রক্ষিত' তাহার প্রমাণ। গুছার পুত্তকগুলি তিকাতীয় "তান্যুর"-এ লিপিবদ্ধ ইইয়াছে। সেইগুলি আবিষ্কৃত ও অন্দিত ইইলে অধিকতর কৌতৃহলোদীপক বিষয় হইছে। এতবারা প্রাচীন ভারতের রাহ্মনীতিদের অনেক নৃত্ন সংবাদ গাওয়া বাইতে পারে।

ক্ষান্তের। ভাহাদের নিমে একটি স্থবিধাভোগী শ্রেণী, আর দেশের বেশীর ভাগ লোক বাহারা শৃত্র, ভাহারা সমাজের এত নিমন্তরে অবস্থিত যে তাহাদের আচার-ব্যবহার এবং আইনগত রীতির উল্লেখই প্রয়োজনীয় বলিয়া স্থতিকারেরা মনে করে নাই। পুন: স্থানীয় রীতি এবং বিভিন্ন পণ্ডিতদলের মতভেদের কলে স্থতিসমূহে মতভেদে আছে। আবার ক্ষলি বলিয়াছেন ইহা বিশ্বত হইলে চলিবেনা যে, শ্বতিগুলি ব্যক্তিগত লিখিত পুন্তক; সেইজন্ম অন্যান্ত দেশের আইন পুন্তকের পর্যায়ে কেলা যাইতে পারে না। (১৫)।

একণে দেখা যাইতেছে যে, 'ধর্ম শাস্ত্র' ও 'অর্থশাস্ত্র' নামে তুই শ্রেণীর আইনপুত্তকই ছিল। ইহাদের মধ্যে কোনটি রাষ্ট্রীয়-আইন বলিয়া গ্রাহ্ন হইতে।
তিষিবরে অক্সন্ধান করিতে গিয়া জয়শওয়াল বলিয়াছেন, "তাহা হইলে দেশের
আসল civil and criminal laws কোথায় ছিল । এই সম্পর্কে লেখকের
উত্তর এই, তাহা অর্থশাস্ত্রেই নিহিত ছিল (১৬)। তৎপর তিনি বলিতেছেন,
"শৃদ্রমুগে রাজার আইন ধর্ম-আইন হইতে পৃথক ছিল। সেইগুলি অর্থশাস্ত্রে
প্রাপ্ত হওয়া যাইত…ধর্ম-আইন (শ্বতি) যথার্থ হিন্দু-আুইন বা তাহার
ভিত্তি বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না…কেবল সর্ব্বপ্রথম মানবধর্ম শাস্ত্রকে
অর্থ-আইনের স্থান দপল করিতে দেখা য়ায় এবং ইহাকে নিজের তাবেদার
করিয়া নেয়। ইহার কারণ এই যে…পুরোহিততম্ব দেশের রাজশক্তিরপে
প্রতিষ্ঠিত হয়" (১৭)। একণে ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে যে, অর্থশাস্ত্রই
ভারতীয় আর্যারাষ্ট্রের আইন (code) ছিল এবং ধর্ম শাস্ত্র-সাহিত্য ও অর্থশাস্ত্রগুলির প্রমাণ মানিয়া নিয়াছে (১৮)।

কিন্তু হালের পণ্ডিতদের মধ্য হইতে এইরপের মত উত্থাপিত হইয়াছে যে ভবিশ্বপুরাণে উক্ত হইয়াছে—ধমশিল্প ও অর্থশাল্পের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত

se! Jolly-Recht und sitte, P. 45.

<sup>&#</sup>x27;Manu and Jajnavalkya', Pp. 13,17,3,

হইলে প্রণমোক্তই বলবং হইবে (১৯)। কিন্তু ভবিশ্বপুরাণ নিয়া অনেক গোলমাল আছে; আর বান্ধণাধিপত্যের সময়েই পুরাণসমূহ লিখিত বা পুন-স্কলিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়; সেইজন্ত ইহা ধর্মণাম্মের মতের প্রক্তিধনি করিয়াছে বলিয়া অন্তমিত হয়।

এই বিষয়ে উভয় দলের মত বিশ্লেষণ করিয়া এই তথ্য পাওয়া যায় যে, শান্তি সম্পর্কে রাজকীয় আইন ব্যতীত "প্রায়শিন্ত" নামে আরও একটি সামাজিক আইন ছিল (২০)। এই সামাজিক বিচার ও দণ্ড রাজান্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত "পরিষদ" পরিচালনা করিত (২১)। বিস্তু এই সামাজিক দণ্ড কৌটিলোর অর্থশান্ত্রে উল্লিখিত আছে; আর "মহাপাতক" বিষয়ে পরিষদের বিচারকালে রাজাকেই দণ্ডপ্রদান করিতে হইত (২২)। এতদ্বারা ইহা বৃঝিতে পারা যায় যে, রাজার অফুজ্ঞাই চরম আইন ছিল। তাহাতে ইহাই নির্দ্ধারিত হয় যে, রাজীয়-আইন (State or Civil Law) ধর্ম বা পৌরহিত্য আইন (Priestly or Canon Law) অপেক্ষা উর্দ্ধে ও বলবৎ ছিল।

আবার এই বিষয়ে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়। যায় যে, ইউরোপের মধাযুগীয় গির্জ্ঞার আদালতের (Ecclesiastical Law Court-এর) ক্যায় রাহ্মণদের জন্ত পূথক আদালত ছিল না। "পরিষদ" একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান ছিল। ইহাতে সামাজিক সমস্তাপ্তলি মীমাংসিত হইত, আর ইহা রাজার ক্ষনতার বাহিরেও থাকিত না। বোধ হয়, ইহা আজকালকার জাতি-পঞ্চায়েতের ন্থায় কার্য্য করিত।

১৯। দিভিকান্ত বাচপতি—"The Principles governing the administration of criminal law in ancient India" (in Bengali), P136.

২০। এই সম্বন্ধে Dr. B. N. Datta—"Authoritative Source of Hindu Law" in "Studies in Indian Social Polity" দুইবা।

২১-২২। বাচন্দতি—১২, ১৩, ১৪।

অতংপর শুক্রনীতি ও বৃহস্পতিতে এই তথা প্রাপ্ত হওয়া যায় যে রাজা ও তাহার কম চারীদের সহযোগিতায় আদালত সংগঠিত হইত (২০)। এক্ষণে কথা উঠে, বিচারকালে রাজা কোন্ আইন বারা পরিচালিত হইত। এই বিষয়ে মততেদ আছে। জলি বলেন, রাজা, মন্ত্রী বা কোন ধর্মমন্ত্রী আইনের সম্পর্কে কোন পুশুক লিখিলে তাহাই সেই রাষ্ট্রের আইন বিষয়ে পথপ্রদর্শক হইত। এইজন্ম তিনি বলেন, যেসব শ্বৃতি আজকাল প্রচলিত আছে তাহা হিন্দুদের গ্রাম্থ আইন পুশুক নহে (২৪)। ইহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উদার পুশুক "পর্বাশর সুংহিত্য" ব্রাহ্মণদের মতে কলিযুগে গ্রাহ্ম নয়!

কিন্তু ভবিশ্বপুরাণ ও ব্রাহ্মণদের দাবীর বিপক্ষে শুক্রনীতি বলিতেছে, "রাদ্ধা শাস্ত্রে অ-লিখিত এবং জাতি, গ্রাম, সংঘ ও গোষ্ঠী মধ্যে প্রচলিত বীতিগুলি ভালভাবে নিরীক্ষণ করিয়া তাহার কর্ত্তরা সমাধান করিবে (৪-৫।৮৯—৯১)(২৫)। বেসব রীতি দেশ, জাতি, (caste) বা মূল্ড্রাতি (race) মধ্যে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে সেগুলি অটুট রাখিতে হইবে, নচেৎ লোক বিক্ষ্ হয়" (৪,৫,৯২-৯৩) (২৬)। দেশের বিভিন্নাংশের বিভিন্ন রীতির প্রচলন সম্পর্কে ইহাতে আরও উক্ত হইয়াছে, "এই লোকগুলির কার্য্যের জন্ম তাহাদের প্রতি প্রায়ন্চিত্ত ও শান্তি-বিধান হইতে পারে না... যাহাদের রীতিগুলি জনশ্রুতি বা প্রথা (tradition) দ্বারা গৃহীত এবং তাহাদের পূর্ব্ব-পুরুষদের দ্বার। জাবনে প্রয়োগ করা হইতেছে তাহারা এই রীতিগুলি অন্থপ্রকরণ করে বলিয়া নিন্দনীয় হইবে না' (৪,৫,১০১)(২৭)।

এতদ্বারা দেখিতে পাওয়া যায় যে, স্থানীয় স্বাচার ও আইনের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে শুক্র 'রীডি'কেই শেষ আইন স্বর্থাৎ এই সম্বন্ধে শেষ সিদ্ধান্ত

২০। Sukraniti-—translated by Prof B. K. Sarkar. শুক্রনীতি অপেক্ষাকৃত হালের। ক্যানের মতে বৃহস্পতি নারদের সমসাময়িক। তাঁহারা গুপ্তাগুরে লোক বলিয়া অস্মিত হয়।

<sup>28 |</sup> Jolly-P. 27-28

<sup>20-291</sup> Sukraniti-Pp. 187-188.

বলিয়াছেন। নারদও এই প্রকার বলিয়াছেন (২৮); কাত্যায়নও বলিয়াছেন বে. বেদের ম্বায় রীতিগত আইনকে সম্মান করিতে হইবে (২৯)। বৌধায়নও উত্তর এবং দক্ষিণের কোন কোন ব্যাপারে পৃথক রীতি সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়া ৰলিয়াছেন, "এই সকল বীতি বিষয়ে প্ৰত্যেক দেশের নিয়মই বলবৎ বলিয়া বিবেচিত হইবে" (১।১।২—৬)। কিন্তু বৈদিকযুগের পরবর্ত্তী সময়ে গৌতম বলিয়াছেন, "কোন কোন দেশের কতকগুলি রীতি বৈদিক প্রধা ও শ্বতির বিপক্ষতাচরণ করিলে গ্রাহ্ম হইবে, এই বিধান অন্তায়" (৩০)। আপ-অছও এই প্রকারের অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার বহুপরে বান্ধণ্য-ধর্মের পুন: প্রতিষ্ঠাতা কুমারিলভট্টও ব্রাহ্মণ্যবাদীয় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া এই প্রকারের অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন (তন্ত্রবান্তিক ১০০)। কিন্তু আইন সম্পৃকিত শেষ পুত্তক গুক্রনীতির মতামত ইতিপূর্বের দৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে এই বোধগম্য হয় যে, গুপ্তযুগে ও তৎপরবর্তী যুগে ত্রাহ্মণাধর্মের প্রাধান্তকালে যথন বিভিন্ন কৌমগুলি আর্ঘ্যীভূত হইতেছিল তথন তাহাদের রীতি ও আচার হিন্দু-আইনজেরা স্বীকার করিয়া নিয়াছিলেন। যাজ্ঞবন্ধাই বলিয়াছেন, "কোন দেশ বিজিত হইলে তত্ত্ততা আচার ব্যবহার ও কুলম্বিতি তথৈব পরি-পালন করিতে হইবে" (১, ৩৪৩)। তৎকালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ভিন্ন রীতি ও আচার স্বীয় সমাজশরীরে কুন্সিগত করিতেছিল; এইজয় "লোকাচার" বা "দেশাচার" হিন্দু-আইনে আজ পর্যান্ত বলবং। এই কারণ বশত: জলি বলিন্নাছেন, "রীতিই হইতেছে হিন্দু-আইনের প্রণম ও প্রধান ভিত্তি।" রীতিকে বিশেষ স্থান প্রদান করায় যাঁহারা আইনের ইতিহাস নিয়া আলোচনা করেন ভাঁহাদের কর্ত্তব্য হইতেছে ভারতীয় রীতিগত আইনের (customary law) চিহ্ন (trace) এবং তাহা কি প্রকারে বাঁচিয়া আছে উহার মূল অমুসন্ধান করা।

Kane-History of Dharmasastras, P. 203.

Jolly-Hindu Law & Customs, tr. by B. K. Ghose, Pp. 3-4.

vo | Kane-P.17; Jolly-Pp. 3-4,

ইহা বিশেষভাবে এই কারণেই প্রয়োজন যে, ব্রাহ্মণদের মত প্রকাশ করার একটা বাতিক (theorising tendency) এবং শ্রেণী-স্বার্থ তাহাদের আইন-বিষয়ক সাহিত্যকে এত অভিভূত করিয়াছে যে তাহাদের আইনের নিয়মগুলিকে সমালোচনা ব্যতিরেকে গ্রহণ করা যায় না (৩১)।

এই আলোচনা হইতে ইহা বোধগম্য হয় যে, স্মৃতিগুলি ব্রাহ্মণদের শ্রেণী-স্বার্থের পরিচায়ক পুন্তক মাত্র এবং এইগুলিতে উক্ত ব্যবস্থাসমূহ ভাহাদের থেয়ালপ্রস্থত ইচ্ছামাত্র। এইজগুই এই পুস্তকগুলির মধ্যে এত বিসন্ধাদী মত ব্যক্ত হইয়াছে। এইগুলি বে আইনপুস্তক নহে তাহা বিভিন্ন রীতি ও আচার-ব্যবহার পাশাপাশি বর্ত্তমান থাকা হইতেই ধরা পড়ে। যেমন, উদ্ভরে বৌধায়ন (প্রশ্ন—১, ২, ৩) ও বৃহস্পতি (২৯ শ্লো) মাতৃল কলা ও পিতৃত্বদা পুত্রের বিবাহের নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু দক্ষিণে ইহা আইন-সঙ্গত এবং ইহার সমর্থনে শ্বতিও তথায় রহিয়াছে: পুন: উত্তরের সাহিত্যেও এই প্রকারের বিবাহের নজীর আছে (মহাভারত—অর্জন ও স্বভদ্রার বিবাহ এবং ভাস দ্রষ্টব্য)। মন্থ ব্রান্দণদের মংশ্রভক্ষণ নিষিদ্ধ করিয়াছেন (১০১২), কিন্তু কুর্মপুরাণে শব্দ ( আইন্ ) যুক্ত মংস্থাদেবতা ও ব্রাহ্মণদের নিবেদন করিয়া ভক্ষণ করিবার ব্যবস্থা আছে (১৭।৩৭)। বাদলা, কাশ্মীর, বোঘাই ও মিথিলার সারম্বত ব্রাহ্মণদের মধ্যেও উহা প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে এইটি 'লোকাচার'রূপে গণ্য ; স্মৃতি ও পুরাণে পলাভু ও রহন [ মহু ৫৷২০ ; এই গ্রন্থে 'গাঞ্চর'ভক্ষণও নিষিদ্ধ এবং কুর্ম (১৭।২০) ; এই সঙ্গে "শুক্ত"ও নিষিদ্ধ হইয়াছে ] ভক্কৰ নিষিদ্ধ; কিন্তু ভারতের সকল জাগুগায় প্রাহ্মণদের মধ্যে (জনকতক গোঁড়া বাতীত ) তাহার প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। শুন্রদের উপবাত গ্রহণ নিষিদ্ধ; কিন্তু আলবেরুণী খুষ্টীয় একাদশ শতান্দীতে শুদ্রদের শণ (linen) স্থতার যজ্ঞোপবীত ধারণ করিবার কথা উল্লেখ করিয়াছেন: The Sudra is like a servant to the Brahmin ...he still desires not to be

os | Jolly-Op. cit. Pp. 3-4.

without a Yajnopavita, he girds himself only with the linen one. (Ch. LXIV) (৩২)। মসুতেই একস্থলে রাহ্মণদের: চাতুর্ব্বপ্রি-বিবাহের ব্যবস্থা আছে, আবার অগ্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে; একস্থলে মাংস খাওয়া নিষেধ (১০০২) করা হইয়াছে, আবার অগ্যন্ত যজ্জের মাংস ভোজনের বিধান আছে। পুন: বিধবা-বিবাহ নিষিদ্ধ বলা হইয়াছে। অথচ মধ্যদেশের অনাচরণীয় নিয়শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ ও তালাক প্রথা (divorce) প্রচলিত আছে এবং এই প্রথার উল্লেখ কোটিলোও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

এইরপে দেখা যায় যে, এই সকল ধর্ম পুস্তকের অন্নশাসনগুলি পুরোহিতভৱের শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত ইচ্ছামাত্র। ইহাতে নিজেদের শ্রেণ্টর দেখাইবার
বড়াই মাত্র আছে। সমাজতত্ববিদ্ সরোকিনের (৩৩) ভাষায় এই সব পুস্তককে
Ideational অর্থাৎ তুলনামূলক প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও যুক্তিবিহান বিশ্বাসগত
একটা কার্মনিক আদর্শমাত্র বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে।

हिन्मूत ধর্ম-আইন যে পুরোহিততত্ত্বের শ্রেণীপার্থ সংরক্ষণকল্পে থেয়ালপ্রস্ত 
মৃ্কি-বিহীন আদর্শমাত্র তাহার প্রকৃষ্ট নজীর মধ্যয়ুগের স্মার্ত্ত পশুত রঘুনন্দন।
প্রোচীন প্রামাণিক ও অপ্রামাণিক অনেক সংস্কৃত পুত্তক ঘাঁটিয়া তাঁহার
"অষ্টাবিংশতিতত্ত্ব" লিখিত হয় এবং বাঙ্গলার হিন্দু সমাজের উপর উহা প্রয়োগ
করা হয় এবং তরুধ্যে তিনি ঘেসব নৃতন ব্যবস্থা হিন্দুর কলিয়ুগের ব্যবস্থা বলিয়া
প্রদান করেন, তহিষয়ে তিনি অস্পন্ধান করিয়াছিলেন যে তাহা ভারতের অন্যত্র
প্রাচিলিত বা অপ্রচলিত কিনা? তুলনামূলক আলোচনা ঘারা তিনি কি ঘোষণা
করিয়াছিলেন যে কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শৃদ্র বর্ণ বিভামান? সেইকালে ভারতের
সর্ব্বত্তই ক্ষত্রেয়বর্ণের দাবীদার জাতিসমূহ বিদ্যমান ছিল এবং অনেক রাষ্ট্রও
ভাহাদের ঘারা পরিচালিত হইত; এমন কি তাঁহার পরে বাঙ্গলা প্রদেশে

৩২। Alberuni—tr. by Sachau, Vol II, P. 136; রাজপুতনায় ক্রেট্ড ও ইছার প্রচলন দেখিয়াছিলেন ( Rajasthan, Vol. I)

ea 1 Sorokin-Cultural & Social Dynamics.

লিখিত বিভিন্ন পুত্তকে বান্ধালী সমাজে "ব্ৰহ্মক্ষত্ৰী" এবং "রাজপুত্র" বা রাজপুত ভাতিদের অন্তিবের কথা উল্লিখিত আছে। আবার পশ্চিমে বৈশ্রবের দাবী-দার জাতি সমূহও তৎকালে বিঅমান ছিল। বলা হইয়া থাকে যে, বাঙ্গলায় তৎকালে ক্ষত্রিয় ৬ বৈশ্য সংস্থারবিহীন ছিল, কিন্তু তুলনামূলক অন্তসন্ধান করিলে তিনি জানিতে পারিতেন যে মন্তত্ত তংকালে সেই প্রকারেরই আচার ছিল এবং আৰও অনেকটা তদ্রপই আছে। আজও পশ্চিম-ভারতে সুধ্যবংশীয় ক্ষতিয় बाकाम्बर वर्गधंत विनया नावीनात्रान्त आस्तरक छे छेनवीक धार्व करवन ना. বৈশ্যদের মধ্যেও তজ্ঞপ। বাঙ্গলার সাহিত্যে মধ্যযুগে ত্রাহ্মণদেরও প্রয়েজনের সময়ে উপবীত ধারণ করিবার কথা উল্লেখ আছে (৩৪) ! পুন:, রঘুনন্দনের সময়ে বাকলায় আদ্মণদের কতটা আহ্মণ্য সংস্কার ছিল্প নবদীপে তথন কি শ্রুতি অক্সবামী সামিক আমাণ ছিল ? সিন্ধু ও কাশ্মীরের আমাণেরা মুদলমান-স্পৃষ্ট থাতা আহার করেন বলিয়া শোনা যায়। দিরুদেশের শুক্রজাতিগুলিও উপবীত ধারণ করেন এবং অক্সান্য বিষয়ে উপ্তার বেনিয়াদের অক্সকরণ করেন (৩৫)। আবার ভিনি হিন্দুর বিধবাদের নিরম্ব উপবাদের ব্যবস্থা দেন। কিন্তু লেখক যতদূর ৩৪। দীনেশচন্ত্র সেন—বাক্লাভাষা ও সাহিত্য, ৫ম সংস্করণ প্র: ৬৪। "ময়না-মভীর গান ও গোরক্ষবিজয়"—ব্রাহ্মণদের গ্লায় উপবীত সর্বদা থাকার বোন वाँधावाँधि निषम हिल ना, व्यानक ममर्प छैहा वश्वापित जाय है। इसे वा दहे छ, বাহিরে যাইবার সময় তাহা ব্যবহারের প্রয়োজন হইত। এই রীতি মহাপ্রভুর সময় পর্যান্ত ছিল,তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। বারেন্দ্র রান্ধণগণের মধ্যে কোন কোন পরিবার যে উপবীত বিরহিত হইয়াছিলেন ভাহার প্রমাণস্বরূপ **মেদিনের প্রবাদবাকো রহিয়াছে: "পৈতা ছাড়ি পৈতা নেয় বৈদিকে দেয়** পাতি।" এই উপ ক কেই কি 'চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই'-রূপ প্রবাদ স্ষ্টি হইয়াছিল ?

or | Hasting's Encyclopaedia, Vol. XI এবং ইহাতে W. Crooke's প্রবন্ধ কুইবা, শৃঃ ৫৭১।

অফুদ্রান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন, ইহা অন্যত্র প্রচলিত নাই। কেব্ল এক্দল ব্রাহ্মণ, কায়ত্ব ও বৈছা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ হয়, তথাকথিত আভিজাত্যের লক্ষণ বলিয়া তাঁহারা উহা আঁকড়াইয়া আছেন; কারণ, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দারা দেখা যায় যে, গোঁড়ামি বা প্রতিক্রিয়াশীলতা আভিদ্ধাত্য অংকারের লক্ষণ বলিয়াই প্রমাণিত হয়। এই ব্যবস্থা কিন্তু বাঙ্গলার অন্য জাতির বিধ্বারা মানেন নাঃ তাঁহারা- মৎস্থাদি আমিষ আহার করেন এবং নিরম্ব উপবাদ করেন না। তাঁহারা রঘুনকনের ব্যবস্থার বাহিরের দল কিন্তু তাঁহাদের মধোও আজকাল অনেকে মংস্থা ভক্ষণ বৰ্জন করিতেছেন। বোধ হয়, তাঁহারা কায়স্থ ও ত্রাহ্মণজাতীয় বিধবাদের অমুকরণ করেন, নচেৎ শেষোক্তদের সমাজে তাহাদিগকে নিন্দনীয় হইতে হয়। কিছু আসলে ইহা একটি দেশাচার মাত্র. ইহা পাপ বা ছক্ষতি নয়। রঘুনন্দনের Ideational খেয়াল সমগ্র বাললার হিন্দুদের উপর কার্য্যকরী হয় নাই (৩৬)। ফলে এই খেয়ালগুলি হিন্দু বিধবাদের উপর ছর্ব্বিসহ ও পীড়াদায়ক হইয়া আছে ( এই সঙ্গে বাঞ্চলায় রঘুনন্দনের "সভী-দাহ'' ব্যবস্থারও উল্লেখ করা যায় )। এই সকল অতি উদ্ভূট ব্যবস্থাগুলির ভিত্তি না আছে লোকাচারে, না আছে শ্রুতিশাল্তে। এইজনাই আছ রঘুনন্দনকে কেই শালিয়াৎ বলিতেছেন, কেহ বা আবার মুদলমান শাসকের উৎকোচগ্রাহী বলিয়া অভিযুক্ত করিতেছেন ( 'হিন্দুমিশন' পত্রিকায় ভট্টাচার্য্যের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য )।

৩৬। 'বর্ণব্রাহ্মণ' সমাজত ক অনেক বন্দোণাধ্যায়, মুখোণাধ্যায় এবং ঘোষাল বংশীয় বিধ্বারা আমিষাদি খাত বিষয়ে নিজেদের যজমান বিধবাদের আচার অমুকরণ করেন। বাহারা ইহা অচকে দেখিয়াছেন এবং অকর্পে শুনিয়াছেন আহাদের নিক্ট হুইছেই লেখক এই সংবাদ প্রাপ্ত হুইয়াছেন।

## ১৬ হিন্দু-আইনের বিভাগ

যাজ্ঞবন্ধাশ্বতির মিতাক্ষরা টীকার দায়াধিকারতত্ত্ব বাঞ্চালা বাতীত ভারতের অকান্ত স্থানে আইনরূপে প্রচলিত আছে। কিন্তু শ্বভিন্মহ পরম্পর বিরোধী বলিয়া টীকা স্ট হইয়াছে। এইগুলিকে 'নিবছ' বলা হয়। পুনঃ বিভিন্নতঃনে বিভিন্ন টীকাকারদের মত গৃহীত হয়; এইজন্য হিন্দু-আইনের বিভিন্ন ব্যাখ্যাতার. দল (Schools of Law) স্ট হইয়াছে। যেখানে এই প্রকারের একটি ব্যাখ্যা গুহীত হইয়াছে দেখানে ইহা লোকাচার" (usage) রূপে গুণা হয় (১) দেইজকা ইংরেজ-ভারতের আদালতে এইগুলিকে আইনকপেই গণা করা হয়. কারণ হিন্দু-আইনে "লোকাচার" লিখিত-আইন অপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ( ২ ) ! এইরপে দেখা যায় যে, হিন্দুর আইন মূলতঃ চুইভাগে বিভক্ত-মিতাকরা ও দায়ভাগ। "মিতাক্ষরাকে" প্রাচীনপন্থী (Orthodox school) আইন বলা হয়, আর যে 'দায়ভাগ'কে বাঙ্গনার আইন নামে অভিহিত করা হয়, তাহাকে সংস্থাবদলীয় হিন্দু-আইন ( Reformed School of Hindu Law ) বলা হয়। "দায়াধিকার" ও যৌথ-পরিবারের যৌথ-সম্পত্তির অবিকার সম্পর্কে দায়-ভাগ মিতাকরা হইতে পৃথক ব্যবস্থা প্রদান করে (৩)। কিন্তু যেম্বলে মিতাকরার সহিত বাকলার দায়ভাগ, দায়তত্ব ও দায়াক্রম সংগ্রহের সংঘর্ষ নাই তথার মিতাকরাকে উচ্চতর প্রামাণিক আইন বলিয়া মানা ২য় এবং ধে-বিধয়ে মিতাক্ষরা কোন মত প্রকাশ করে না তথায় দায়ভাগ উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। মিতাক্ষরা বানারদী, মিথিলা, মহারাষ্ট্র বা বম্বে দ্রাবিড়-স্কুল নামক ব্যাখ্যায়

মিতাক্ষরা বানারসী, মিথিলা, মহারাষ্ট্র বা বন্ধে দ্রাবিড়-স্কুল নামক ব্যাখ্যায় বিভক্ত (৪)। এছলে ইহা জ্ঞাত হওয় প্রয়োজন যে, বিজ্ঞানেশ্রকৃত মিতাক্ষরা

<sup>&</sup>gt; | Mulla-Hindu Law. P 8.

<sup>Collector of Madura, V. Moottoo Ramalinga (1868)
M. I. A. 397, Pp. 435-436, Quoted in Mulla, P8.</sup> 

o | Sastri-op cit. P 22.

<sup>51</sup> Mulla-Hindu Law; P. 8-11.

শ্বীয় একাদশ শতানীর শেষভাগে লিখিত হয়; মূলার মতে জিম্তবাহনের দারভাগ শ্বীয় একাদশ ও পঞ্চদশ শতানীর মধ্যে লিখিত হয় (৫)। কিন্তু শাল্পী মহাশ্ব এঁড়ুমিশ্রের কারিকার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গলার রাজা বিষয়দেরে মন্ত্রী ও ধর্মাধিকরণ ৰলিয়া নির্দ্ধারণ করিতে চাহেন। তিনি বলেন, (৬) এঁড়ুমিশ্র জিম্তবাহনকে বঙ্গে কাক্তকুজাগত ব্রাহ্মণদের অক্তব্য ভট্টনারায়ণের বংশের অধন্তন সপ্তম পুরুষের লোক বলিয়া গণনা করিয়াছেন এবং ১৯১ সংবতে ব্রাহ্মণদের উক্ত আগমন হয় বলিয়া এঁড়ুমিশ্র উল্লেখ করিয়াছেন। এই বর্ণনাম্নসারে ১৯১ সম্বং —১৪২ খৃঃ, অর্থাং দশম শতান্ধীতে ভট্টনারায়ণের উক্ত আগমন হয়, আর সপ্তম পুরুষে হাদশ শতান্ধীর প্রায় শেষকাল হয়। কিন্তু জনশ্রুতির বিষদ্দেনের নাম (বলালচরিতে উক্ত নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়) বাঙ্গলার ইতিহাসে উল্লেখিত নাই; এমন কি, আইন-আকবরীতে সেন-রাজবংশের ভালিকারও তাহার উল্লেখ দৃষ্ট হয় না (৭)। এইসব কারণবশতঃ জিম্তবাহনের স্ঠিক ভারিখ নির্দ্ধারিত হওয়া কঠিন। জলি বলেন, জিম্তবাহনের 'ধর্মরত্ব' পুরুক শ্বীয় পঞ্চদশ শতান্ধীতে লিপিত হয় (৮)।

কিছ কেন এবং কি-প্রকারে বাঞ্চলায় 'দায়ভাগ' প্রচার হয় তাহা সমাজ-ভব্বিদ্ ও ঐতিহাসিকের গবেষণার বিষয়। এতবার। বাজ্লার সামাজিক ইতিহাসের একটি অজ্ঞাত অধ্যায় পুন: প্রকাশিত হইতে পারে। এইছলে

e | Mulla-Hindu Law, P. 9.

e | Sa tri-Op. cit P 37.

৭। আত্মকালকার ঐতিহাসিক সমালোচকেরা কারিকা ও গোষ্ঠানম্বনীয় পূঁথির প্রামাণিকভায় সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন; সেইজক্স ঐতিহাসিকেরা প্রাচীন পাঙ্নিপির উপর নির্ভর করিয়া তারিখ ও ঐতিহাসিক তথ্য নির্দারণ করিতে অনিক্ষক।

ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, হিন্দু-আংনের এই নৃতন ব্যবস্থা মুসলমান. আক্রমণের ক্রম-বেলী সমসাময়িক। মুসলমান আইনের প্রভাব ইহার উপর, অস্ততঃ, দায়ভাগের উপর প্রতিফলিত হইয়াছে কিনা, তিষিয়ে বিশেষ অক্রমন্ধান প্রয়োজন (শাল্পী মহাশয় বলেন, হিন্দুয়্বের টীকাকারেরা বাস্তব আইনজ্ঞ ছিলেন, মুসলমানমুগের টীকাকারেরা অর্থাং নিবন্ধকারেরা সংকীর্ণমনা ব্রাহ্মণ ছিলেন, যাহাদের স্থায়-বিচারের কোন অভিজ্ঞতা ছিল না এবং তাঁহাদের প্রণীত পুস্তকগুলি জাগতিক ও বাস্তব না হইয়া ধর্মসম্বন্ধীয় তর্কপূর্ণ ছিল। এইজন্য তাহারা পশ্চাদগমনশীল বা প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা নিবন্ধ মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (২)।

এই শেষোক্তগুলি ব্রাহ্মণদের শ্রেণীস্বার্থ সংরক্ষণের জন্য জাল-করা উপকরণসম্হের উপর প্রতিষ্ঠিত (১০)।

একণে কথা, মুসলমান আইনের প্রভাব বর্ত্তমান্যুগের হিন্দু-আইনে পাভয়া যায় কিনা ? শান্ত্রী মহাশয় বলেন, মুসলমানেরা কয়েক শতান্ধী ধরিয়া শাসনকরিয়াছিল, তথাপি ঐশ্লামীয় আইন হিন্দুর মনে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই; কারণ উভয় আইনই ধর্মের সহিত বিজ্ঞতি থাকায় পরস্পর বিদ্বের্যশিষ্ট ও বিক্লছ ছিল এবং গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা মুসলমানের ভাষা ও আইন অধ্যয়ন করে নাই। ইহা সত্য বটে যে, কায়ছেরা শাসকদের ভাষা শিক্ষা করিয়াছিল কিন্তু: হিন্দুর আইন-চর্চ্চা ব্রাহ্মণদেরই একচেটিয়া ছিল। এইজন্য হিন্দুর 'উইল ব্যবস্থা'র মধ্যে এই ফুসের হিন্দু-আইনের কোন উল্লেখ নাই। হিন্দুর 'উইল'করণ প্রথা মুসলমান আইন হইতে নিংস্ত হয় নাই; এই প্রথা ইংরেজশাসনের আমলে ইংরেজ আইনজীবীদের এবং ইংরেজ-শাসন আইনের (Regulations) দ্বারা স্প্র্ট (১১)। কিন্তু হিন্দুর বর্ত্তমান প্রচলিত লোকাচারসমূহ মধ্যে মুসলমান-কৃষ্টি

৯। এই প্রকারেই রঘুনন্দন ও হেমাজী প্রভৃতিকে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

se i Sastri-Hindu Law, P 37.

ונג Sastri-Pp. 819-8 1.

ব্রতিফ্লিত হইয়। হিন্দুর 'লোকাচার' নিম্বত আইনকে প্রভাবান্বিত ক্রিয়াছে কিনা তাহার অমুসন্ধান প্রয়োজন।

এক্ষণে কথা এই যে, কাহারা হিন্দুর আইন হারা শাসিত ? যে হিন্দু হইয়া জয়গ্রহণ করিয়াছে এবং প্রকাশ্যে অন্য ধর্ম গ্রহণ করে নাই, এই আইন তাহারই উপর প্রয়োজ্য হইবে। বৌদ্ধ, জৈন ও শিখগণের নিজেদের Civil Law না খাকায় হিন্দু-আইন হারাই শাসিত। শিখদের বিবাহ-বিষয়ক আইন ভিয়। এইসব ব্যতীত নম্বুলি-ব্রাহ্মণ, মুসলমানদের খোজা, মেমন, বোষাই-এর কামাঠি, কচ্ছি-মেমন (ঘাহারা ইচ্ছা করিলে ১৯২১ খৃ: Act No. XLVI আইনাম্পারে ম্সলমান আইন গ্রহণ করিতে পারে), অমৃতসরের ত্রাখানেরা, অমৃতসর জেলার সোধিক্ষেত্রী, পঞ্চাবের সাইগল ক্ষেত্রী, লাহোরের সারিন ক্ষেত্রী, রাওলপিণ্ডির কৌনত্রিলার ক্ষেত্রী, সিদ্ধুর কচ্ছি-মেমন, আসামের কোচ, মোজাফরগড় জেলার কানগড়ের ভাটিয়া প্রভৃতিগণ দায় (inheritance), এবং উত্তরাধিকার (succession) বিষয়ে হিন্দু-আইন হারাই শাসিত। এতহাতীত বাদ্ধগণও

বর্ত্তমান ইংরেজশাসনের আইনাম্পারে অন্য ধর্ম ছাড়িয়া কেই খুইধর্ম গ্রহণ করিলে দে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি হইতে অধিকারচ্যুত হইবে না। খুটান পিতার ঔরসে হিন্দু-মাতার গর্ভে অবৈধভাবে জাত পুত্রগণ হিন্দুভাবে বদ্ধিত হুইলে হিন্দু-আইনের অধীন হইবে (১৩)।

হিন্দু-আইনের উৎপত্তি ও বর্ত্তমান পরিস্থিতি বিষয়ে এই স্বর্নপরিসর আলোচনা হইতে ইহা নিরূপিত হয় যে, হিন্দু-আইন মূলতঃ রীতি ও আচারের (custom and usage) উপর প্রতিষ্ঠিত। এতহারা ইহা ধরা পড়ে যে, ধর্ম-আইন (স্থৃতি)-দলের লম্বা-চওড়া দাবী কেবল পুঁথিতেই আবদ্ধ, বিচারালয়ে গ্রাহ্মনয়। ধর্মশাস্তঞ্জালর মধ্যে জাতিতাত্তিক চাবিকাঠি ছারা আইন-বিষয়ে

<sup>32 |</sup> Sastri-Pp. 45-48.

Mulla- B5.

**অমুসন্ধান করিলে** এই তথ্য আবিষ্কৃত হইবে যে, কতকগুলি টটেমিক এবং ভৎপূর্ব ষুগের মাাজিক ও ঝাড়ন ( magic and witchcraft ) বিশ্বাসের অন্তর্গতি ও আচার কৌমগত হইয়া পরে ধর্মের অন্তর্গত হইয়া গিয়াছে (ইহা সকল ধর্মেই হইয়াছে)। যাহা এককালের কৌমগত রীতি ও আচার ছিল তাহা ঈশবের আপ্তবাক্য ( Revelation ) বলিয়া ধর্মের অন্তশাসন মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহার অনেকগুলি আজও লোক-পীডনের যন্ত্রপ্রপ কার্য্য করিতেছে: যেমন, উপরোক্ত কোন কারণবশত: উদ্ভিজ বা পশু অথবা মংস্ত আর্ব্যভাষী কৌমগুলির মধ্যে ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল। এই কৌমগুলি সভ্যতার উন্নততর স্তরে উন্নীত হইয়াও সেই আচার পরিত্যাগ করিতে পারে নাই: আর যথন অনার্যভাষী কৌমেরাও আর্য্যসভ্যতার অস্তর্ভুক্ত হইতে লাগিল, তখন তাহাদের কৌমগত রীতি ও আচার সমূহও হিন্দুসমাজে আদিতে লাগিল এবং সেইগুলি 'লোকাচার' বলিয়া গ্রাছ হইতে লাগিল। পুর্বেই দেখা পিয়াছে যে, মুভিদমূহে দেশের বিভিন্নাংশে বিভিন্ন রীতি ও আচারের কথা ইঞ্চিত করা হইয়াছে এবং সেইগুলিকে 'লোকাচার' বা 'দেশাচার' বলিয়া মানিয়া লওয়া হইয়াছে। একদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম স্থানীয় 'লোকাচার'কে সমলে উৎপার্টন করে নাই. অক্তাদিকে বৌদ্ধর্ম তাহা স্বীয়ধর্মের অস্বীভূত করিয়াছিল। এই প্রকারে বিভিন্ন কৌমগত বা জাতিগত রীতি ও আচার আজ বিভিন্নকারে নানাভাবে রক্ষিত হ ইতেছে। দৃষ্টাস্কত: মহেন-জো-দাড়োর ভূগর্ভে আবিষ্কৃত খোদিত-দ্রবাসমূহ হইতে সিম্ধ-উপত্যকার সভাতার মধ্যে প্রত্তত্ত্ত্তিদগণ বৃক্ষপূজা, জন্তপূজার চিক্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার মধ্যে অখথ বৃক্ষ অক্তম। ইহা টটেমবাদের নিশ্চিত প্রমাণ। কিন্তু 'আর্থা-সংস্কৃতি' নামে যাহা ভারতে প্রচারিত হইল তরাধ্য বিভিন্ন বৃক্ষপুদ্ধার সঙ্গে অর্থথকে পাওয়া যায়। হিন্দুর ধর্মশাস্ত্রসমূহে অর্থখ, তলদী. আমলকী প্রভৃতি বুক্ষের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইতে দেখা যায়, আর এইদব পুত্তক অভ্রান্ত আপ্রবাক্য বলিয়া গৃহীত হইতেছে। মংস্তভক্ষণ মহুতে নিষিদ্ধ ( মৎস্যাদ সর্ব্বমাংসাদ) কিন্তু বাঙ্গলায় উহার সর্ব্বদাধারণভাবে প্রচলন রহিয়াছে।

💐 হা বাদগার মূলজাতিগত রীতি। এইজন্তই বাদলার বাদ্ধাদের অন্যানাস্থানের ব্রাহ্মনেরা ঘূণা করিয়া থাকে; কারণ মহ্ম ব্রাহ্মণকে মৎস্তভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা ধর্মের অঙ্গ নয়, কারণ জাতিতাত্ত্বিক তথ্যের তুলনামূল্ক বিচার হইতে ইহা বোধগমা হয় যে, আদিম ইণ্ডো-ইউরোপীয়ভাষী কোমেরা মংসাভোজী ছিল না (১৪)। তাহারা পশুপালক ছিল —স্বতরাং মংসাভোজী ছিল না এবং একটা ঋততে পশুহনন করিয়া দেবতাদিগের নামে উহা উৎসর্গ করিত। ভারতে এই উৎসবই 'অখমেধ যজ্ঞ' নামে পরিচিত হয় বলিয়া কেহ কেহ অভুমান করেন (১৫)। আধাদের মংস্তভোজনে এই বির্ডিই মার্শালের নিকট একটা বড যুক্তি হইয়াছে যে, মহেন-জো-দাড়োর লোকেরা বৈদিক-আর্ঘাজাতীয় ছিল না। ইউরোপ ও আমেরিকার অস্ততঃ টিউটনিকভাষী জাতিগুলি 'শুক্রবার' মংস্তাভোজন করেন ইহাই প্রথা। এই বিষয়ে জনশ্রতি এই যে. লোকে মংস্ত ভক্ষণ করিত না বলিয়া মংস্থাবিক্রেতাদের বাবসা চলিত না। ভাহারা কোন 'দস্ত'কে (Saint) ইহার প্রতিকার বিধানের জন্য অমুরোধ জ্ঞাপন করে। 'ডিনিই এই ব্যবস্থা প্রকাশ করেন যে, অন্ততঃ 'শুক্রবারে' সকলেই মংস্তাভোজন ক্রিবে। এই গ্রের মূলেও আর্য্যভাষীদের মৎস্যভোজনে বিরতির কথাই প্রকাশ भाग । তবে ইহাও সতা যে, বৈদিক-ক্রিয়ার মধ্যে মৎস্য দারা ( यकुर्द्यन, -(২৪—২০) এতস্থাতীত তথায় কাঁকড়া, কুলীয়পান, শিশুমার, মণ্ডুক, কুম্ভীর প্রভৃতি বলিদানের কথা আছে: ঋগ্রেদেও অনেক ফুল্ডে মংস্যের উল্লেখ আছে) যক্ত

St. O. Schrader—Reallexicon der Indogermanische Altertuemers Kunde, Pp. 243-244.

১৫। জাতিতান্থিকেরা আবিকার করিয়াছেন যে, এই প্রথা প্রাচীন Norse্ষের মধ্যে ছিল এবং দাইবেরিয়ার তাতারদের মধ্যে আছে (Vide W. Koeppers, Die Indogermanische Frage in Lichte der historischen Voelker Kunde—Anthropos, BK. 30, 1935)

করিবার উল্লেখ আছে। তবে হয়ত ভারতীয় আর্ব্যেরা প্রথমষ্পে মৎসাভোজী ছিলেন না; সেইজন্য সেই প্রাচীন কৌমগত সংস্কার মন্ততে স্থানপ্রাপ্ত হইয়া আজ প্রাদেশিক কটাক্ষপাতের বিষয় হইয়াছে!

এই প্রকারের কোন কারণবশতঃ শুক্ত অর্থাথ তৃদ্ধের অমবিকার (২০১৭৭)
মন্ত কর্ত্বক পরিত্যাজ্য হইয়া আব্দ ধর্ম মধ্যে স্থান পাইয়ারছ (বাঙ্গলার হিন্দু ব্যতীত
অন্যান্যদের কাছে এইজন্য ছানা অব্যবহার্য; এখানেও আবার ব্রাহ্মণেরা হালে
ছানা গ্রহণ করিতেছেন (১৬)। সমুদ্রগমনে নিষেধও এই প্রকারের কারণ-প্রস্তত।
পতিতেরা অক্সমান করেন, ইউরেশিয়া ভ্ভাগের মধ্যস্থলের কোন স্থানে ইংগ্রাইউরোপীয়ভাষী কৌমদের উদ্ভব হয়। সেইজনাই তাহারা সমুদ্রগমন ব্যাপাবে
অনভ্যন্ত ছিল; উহারই ফলে বোধ হয়, ভারতীয় আর্ঘ্যদের সমুদ্রাতক ছিল
(বৌধায়নে সমুদ্রগমনকারীদের প্রতি কটাক্ষ করা হইয়াছে)।

এই ছলাত হ কেবল ভারতীয় আর্যাদের নহে, কোন কোন গ্রীক্ কৌম ও রোমানদের প্রথম অবস্থায় এবং পারসীকদেরও ছিল (১৭)। পারসীকেরা আঞ্জ পর্যান্ত সমুদ্রগমনকারী একটি শ্রেণী উদ্ভব করিতে পারে নাই। মুসলমান্যুগেও ভাহাদের জলাত হ সম্পর্কে কবি হাফিজের কবিতা প্রামাণিক। ইনি বাঙ্গলা বা দাক্ষিণাত্যের কোন স্থলতান কর্তৃক ভারতে আমন্ত্রিত হয়েন এবং পাথেয়ও প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু জাহাজে আরোহণকালে সমুদ্রের উদ্দাম তরঙ্গমালা দর্শনে ভয়ে স্থলতানকে এক কবিতা লিখিয়া পাঠাইয়া গৃহে প্রভাবের্ত্তন করেন (১৮)। কিন্তু ভারতে কলিতে সমুদ্রগমন নিষেধ্রপ একটা শ্লোক অপেক্ষাকৃত হালের (১৯)

১৬। বান্দলার 'ছানা' জার্মাণ Pot Cheeseএর অমুকরণ মাত্র। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ওলন্দাজেরা এই দেশের কারিগরদের ইহা প্রস্তুতকরণ প্রবাদী শিক্ষা দিয়াছিল।

<sup>591</sup> O. Schrader-Op. cit. P. 712.

Browne, "History of Persian Literature".

১৯। ৶সভাবত দামশান্ত্রীর 'পণ্ডিত' পত্রিকায় ইহার আলোচনা দ্রটব্য।

সংশ্বত পৃত্তক হইতে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান সময়ে কত লোককে যে জাতিচ্যুত করা হইয়াছে ভাহার ইয়ন্তা নাই এবং মৃসলমান প্রাধান্যকালে এই রীতি ধর্মের সহিত বিজ্ঞতি করিবার ফলে হিন্দু-নাবিকপ্রেণীগুলি মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়া আজ তাঁহারা 'বদর বদর' নাম অরণ করিয়া সমুস্তমাত্রা করেন। প্রোহিতেরাই যুগে যুগে-প্রাচীন সংস্কার অ'কড়াইয়া ধরিয়া থাকে। সেইজন্যই ধর্মণান্তে সমুস্তগমনের বিকল্পে নিষেধ খোনা যায়। কিন্তু হিন্দু প্রাচীনকালে সমুস্তগমন করিত, গোঁড়া আর্য্যামীর দোহাই মানে নাই।

এই প্রকারে 'সতীদাহ' যাহা হয়ত একটা ইন্দো-ইউরোপীয় মূলজাতিগত (racial) প্রথা ছিল (২০) এবং কোন কোন সামস্তয়্গীয় হিন্দু আভিজাতীয় কর্তৃক অস্কৃতিত হইত, তাহা ধর্মের অবশুকরণীয় বলিয়া ব্যবস্থিত হয়; ফলে কত বিশবাকে যে নিষ্ঠুর হাবে জীবস্ত দগ্ধ করা হয়! আবার কৌটিল্যে এইরূপ দেখা বার, বংস, বাঁড়, হ্গ্রবতী গাভী নিহত করিলে ৫০ পণ দণ্ড হইবে; কিন্তু গরু (cattle), হন্তী, মৎস্য প্রভৃতি হৃষ্ট প্রকৃতির হইলে রাজার খাসজ্ঞমির (Forest Reserve) বাহিরে ধরিয়া মারা ঘাইতে পারে (২১)। বোধ হয়, কার্য্যোপযোগী গৃহপালিত গবাদি হত্যা করা হইত না। মেগান্থিনিস্ও বলেন,ভারতীয় দার্শনিকেরা (রাহ্মণ ও প্রমণদের উক্ত নামে অভিহিত করা হইয়াছে বলিয়াই অস্থমিত হয়) মাংস খায়, কিন্তু যেসব পশু প্রমে নিযুক্ত হয় তাহার মাংস খায় না (Fragments XL) (২২)। সম্রাট অন্দোক জীবহত্যা নিবারণার্থ যে অমুশাসন প্রদান করেন তন্মধ্যে অনেক পন্ধী, চতুপ্পদ জন্ত ও মৎস্য হত্যা নিষিদ্ধ হইয়াছে

২০। এই প্রথা ইউরোপের প্রাচীন Norse এবং তাহাদের জ্ঞাতি কশীয় Varangians শ্রেণীর মধ্যে ছিল। ইহা কেবল Viking অভিজাতদের মধ্যে ক্ষাবন্ধ ছিল।

Kautilya-tr. by Shama Sastri, P 123.

Schwanbeck 1846. P. 99.

এবং এই সঙ্গে কুকুটকে খাসি করাও (caponed) নিষেধ করা হইয়াছে (২৩)। বৈদিকষুণ হইতে ত্রন্ধবৈবর্ত্ত পুরাণে ও উত্তর রামচরিতে গোমেধ ষক্ত ও গোমাংস ভোজনের কথা উল্লেখ আছে শিতপথ ব্রান্ধণে (৩)১) যাজ্ঞবন্ধ্যের নরম গোমাংস ভক্ষণে প্রীতিলাভের কথা উল্লিখিত হইয়াছে: চরক (২৭ল অধ্যায়) এবং শুশ্রুতে (৪৬শ অধ্যাম, ৮৯ শ্লো) রোগবিশেষে গোমাংস ভক্ষণের ব্যবস্থাও আছে। বৌদ্ধ দিঘঘনিকায় সতে (Newmann's Translations, Vol. II. P. 448. No. 5) গোমাংদের ক্যাইদের ক্থা উল্লেখ আছে ] কিন্তু কবে ইহা নিষিদ্ধ হইল এবং পাৰু দেবতায় উন্নীত হইল, তাহা আজ পৰ্যান্ত অক্সাত। কেহ কেহ অনুমান করেন, কোন অনার্যভাষী জাতি হিন্দু ইওয়ায় তাহাদের গরু-টটেমও হিন্দুর দেবতায় রূপান্তরিত হয় এবং টটেমবাদীয় বিশ্বাসাম্বায়ী উহার মাংস অভক্ষণীয় বলিয়া বিহিত হয়। কিন্তু এবপ্রকারের যুক্তির পশ্চাতে উপযুক্ত প্রমাণাভাব। জাতিতত্ববিদ্যুণের নিকট হইতে এমন কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই যাহা ভারতীয় আদিম জাতিসমূহের মধ্যে গরুকে দেবতা বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে (২৪)। পক্ষান্তরে কৌটিল্য ও মেগাদ্থিনিদ হইতে জানা যায় যে, কার্য্যোপযোগী গবাদি হত্যা নিষিদ্ধ ছিল, পরে আবার এই সম্পর্কে অশোকের কড়া হকুম জাহির হয়। যদি 'অর্থশান্ত্র' পুত্তক মৌর্যায়ুগের রাজকীয় Civil Law হয়, তাহা হইলে অশোকের অমুক্তা তংসহ সংযোজিত হইয়া লোকের অভ্যাস পরিবন্তিত হয় এবং উচা অবলেয়ে একটা সংস্কার মধ্যে স্থানপ্রাপ্ত হয়। পরে এই সংস্কারটি অহিংস-বাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের পুস্তকে ধর্মের অন্তশাসনরণে প্রবিষ্ট হয়, এইরণ অন্তমান করা যাইতে পারে। বোধ হয়, প্রাচীনকাল হইতে চাবের জন্ম প্রয়োজনীয় বা মানবের কর্মের জন্ম ব্যবহারযোগ্য পশুগুলি হত্যা করা রাজকীয় আইন দারা

No! Corpus Inscriptionum Indicarum, Edited by E. Hultzsch, Vol. I. Fifth Pillar Edict—Delhi-Topra.

২৪। এই বিবন্ধ Dalton, 283; I. A. i, 348f. এবং W. Crooke-এর প্রবন্ধ in Hasting's Encyclopaedia, Vol. 5, P. 8 আইবা।

নিবারিক হওয়ার প্রথা ছিল, এবং বহুণরে তাহা ধর্মরূপে গৃহীত হয়। কিন্তু
আৰু ইহা বান্ধণ্যধর্মের একটা বড় খোঁটা হইয়াছে। আরব সাম্রাজ্যের
মেসোপোটামিয়া ক্রমাগত মকভূমিতে পরিণত হইতেছে শুনিয়া তথাকার শাসনকর্তা আল হালাজ ক্বিভূমির পরিমাণ রুদ্ধি করিবার নিমিন্ত তথায় 'গোবধ'
নিবিদ্ধ করিয়া দেন। (২৫)। এই প্রকারের হিন্দুর নিবেধ আইনের অমুরূপ
নজীরও ইতিহাুসে পাওয়া ঘাইতেছে। হিন্দু গো-ভক্ষণ করে না, এই প্রসঙ্গেই
আলবেরুণী এই সংবাদ দিয়াছেন।

অবশ্যকারের হিন্দুর অনেক সামাজিক ও ধর্মবিষয়ক আইনের উল্লেখ করা বায়, যাহা এককালে কৌমগত রীতি ও আচার ছিল একণে তাহা হিন্দুর Positive Law-রূপে দাঁড়াইয়াছে।

হিন্দুর আইন বিষয়ে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, নানা কৌমগত প্রথা একণে আইনরূপে স্থান্ট হওয়ায় তাহা আজ অপরিবর্ত্তনীয় হইয়াছে এবং আলালতে সেগুলি হিন্দুর আইনরূপে গ্রাহ্ম হইতেছে। আজকালকার হিন্দু তাহা হইতে বিবিদ্ধিত হইয়া বাহির হইতে পারিতেছে না। বিভিন্ন রীতি ও আচারকে কথনও একীভূত করা হয় নাই। সমগ্র সমাজের জন্ম যে এক রীতি ও আচারকে প্রয়োজন, যথারা বিভিন্ন মূলজাতীয় লোক একঅবোধে উদ্ধুদ্ধ হইয়া এক-জাতীয়তা প্রাপ্ত হইবে তাহা বোধ হয় প্রাচীন পণ্ডিতেরা উপলব্ধি করেন নাই। তাঁহারা ধর্মের কতকগুলি বাহ্মিক মোটা-মোটা অহুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান (দশকর্ম ব্রতাদি, পূজা-পার্কাণ, দেবছিজে ভক্তি প্রভৃতি) ঘারা সকলকে একীভূত করিয়া 'রুষ্টিগত একজাতীয়তা' (cultural nationality) উপলব্ধি করিয়াছিলেন। যেসব অর্থনীতিক ও সামাজিক রীতি এবং আচার ব্যবহারের 'একঅ' ছারা সকল প্রকারের লোক এক-জাতিগত মনোবৃত্তি (national mind) প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবহা হিন্দু সভ্যতার মধ্যে পাওয়া যায় না। এইজক্য আজ হিন্দু শতধাবিচ্ছিয়

ee! Alberuni—tr. by Sachau Vol. II. Ch. I. XVIII
p. 153.

বিদিয়া কথিত হয়। হয়ত দীর্ঘকালস্থায়ী একটা কেন্দ্রীভূত প্রথল নিখিল-ভারত রাষ্ট্র বিবর্ত্তিত হইলে তাহা সম্ভবণর হইত; কিন্তু হিন্দু-রাষ্ট্রগুলি অধিককাল স্থায়ী হয় নাই; যখন মৌহ্য ও গুপ্ত-সাম্রাজ্যের হ্যায় রাষ্ট্র কিয়ৎকাল স্থায়ী হইয়াছিল ভাহার কলে সর্ব্ব-প্রাদেশিক হিন্দু-একত্বও প্রাচীনকালে . কিছুটা দেখা গিয়াছিল এবং উহার জের এখনও চলিতেছে! কিন্তু স্থায়ী কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয়তার অভাবে এবং হিন্দুধর্মীয় ব্যবস্থার ফলে লোকাচার, দেশাচার ও কুলাচারই আজ পর্যান্ত বলবৎ হইয়া আছে। আজ পর্যান্ত ব্রাহ্মণার্থ ও তৎপ্রস্তত সমাজ তাহার কৌমগত নরতাত্বিক ভিত্তিতেই অবস্থিত আছে, তাহার উর্জে এখনও বিবন্তিত হয় নাই। এইজন্মই প্রাচীন অফুর্ছান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজ হিন্দুর একত্ববোধের প্রতিবন্ধক স্বরূপ হইয়াছে।

প্রাচীন ইরানীভাষীরা নানা উপভাষা ও আচার-ব্যবহারে বিভক্ত ছিল, বিশ্ব জারতুট্রের ধর্ম ও সমাজসংশ্বার এবং হাকামিনি সম্রাটদের শাসন ও সেইসব সংস্কার সর্বজনীন করিয়া একটা অথগু ইরানীভাষাভাষী-জাতীয়তাবোধের স্বাষ্টি করে; ম্যাদিডোনিয়ানদের শ্বারা সেই সাম্রাজ্য বিনষ্ট হইলেও পারসীকদের একত্ববোধ বিলুপ্ত হয় নাই। তাই সাসানীদের অধীনে পারস্য আবার স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিলে পারস্যের সম্রাট প্রাচীনকালের ভায় পুনরায় 'সাহ-ইন-সাহ-ইরান' বলিয়া স্পর্কা করিতে সক্ষম হয়। সেই প্রাচীনকালের হুই ইরানী-অথগুতার জের আজও চলিতেছে। অন্তদিকে বারটি কৌমে বিভক্ত ক্ষ্পেই হুদীজাতি একত্ব সম্পাদন করিয়া এক ইছদিতে (Judea) সম্মিলিত-রাষ্ট্র সংগঠন করিয়া এবং কৌমগত বারটি জাবে (Javeh) দেবতার বিসর্জ্জন দিয়া এক সর্বাধিজ্যান 'জিহোভা' ভগবান স্বাষ্টি করে। এই প্রকারে ইহুদী-একজাতীয়তা বিবন্তিত হুইয়া যে-ছাপ সেই জাতির মনে অন্ধিত করিয়া দেয় তাহা আজও মুছিয়া যায় নাই। আবার চীনের সম্রাট হুয়াং-টি চিন্ ও কন্কুসীয় আইন চীনের বিভিন্নজাতিকে এক করিয়াছে। পক্ষান্তরে, গ্রীস অথও একজাতীয়তা বিবর্তন করিতে পারে নাই; তাহার ধর্ম ও রীতি-আচারসমূহে সেই অবস্থাই প্রতি-

বিধিউ ছিল। অবশেবে ক্লান্ত হইয়া বিদেশী মাসিডোনিয়া ও পরে রোমের অধীনে আসিয়া ধরাপুষ্ঠ হইতে বিদুপ্ত হয়। কিছ যে রোমের কোন এক ঐতিহাসিক গর্বভরে বলিয়াছিলেন, "রোম-সামাজ্য প্রথমে অভি কুম্র ছিল এবং শেষে এত বিরাট সাম্রাজ্যে বিভাত হয় যে ইতিপূর্বের পৃথিবী কথনও ভাষা দেখে নাই" (২৬), সেই রোম নানাজাতি ও সভ্যভার নানাভরে অবস্থিত লোক খারা পরিপূর্ণ ছিল। তাঁহাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, ধর্ম ও আইন এবং রাজনীতিক অধিকারও বিভিন্ন প্রকারের ছিল। কেবল কঠোর রোমীয়-শাসন তাহাদের একছেত্রশাসনাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রত্যেক জাতি নিজের রীতি ও ব্যবহার দারাই শাদিত হইত—ইহাকে তাহার Jus Gentium (কৌম বা জাতিগত আইন) বলা হইত। কিন্তু জাতিগুলিকে একীভূত করিবার জন্ত সমাট জুস্টিনিয়ান একটি নৃতন আইন প্রণয়ন করিয়া সকলকে সমান রোমীয় অধিকার প্রদান করেন: এতছারা সকলভোণীর নাগরিক এক রোমান আইন বারা পরিচালিত ও শাসিত হইত—ইহাই বিথ্যাত Code Justinian। কথিত আছে, বিভিন্ন শাসিত জাতিদের Jus Gentium ভুলনামূলকভাবে বিচার করিয়া উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। এই রোমীয় আইন আজ পর্যান্ত ইউরোপীয় আইনসমূহে প্রতিবিম্বিত হইতেছে। এই প্রকারে এক রাজনীতিক অধিকার ও আইন হারা ক্সন্ত রোম প্রথমে ইতালীতে পরিণত হয়; অরশেষে তিনটি মহাদেশব্যাপী বিস্তৃত আকার ধারণ করে। আজ পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা বলেন, রোমীয় জাতি মৃত হইয়াছে বটে, কিছু রোম তাহার আইনের ভিতৰ দিয়া আৰু পৰ্যান্ত জীবিত আছে।

কিছ জারতবর্বে দেখা যায়, বৈদিকরুটি-প্রস্ত যেসব ধর্ম উদ্ভূত হইয়াছে তাহার কোনটিই বিভিন্নজাতীয় ভারতবাসীদের মধ্যে একজাতীয়তাবােধ আনয়ন অথবা জাগ্রত করিতে পারে নাই। প্রত্যেক জাতি বাজনপদের Jus Gentium

Cornelius Nepos, "History of Rome."

পূথক হইরা আছে। এতদ্যতীত কুলগত রীতি এবং আচারও আইনের হান গ্রহণ করিয়া আছে (২৭)। এতদারাই হিন্দু তাহার শতেক গুণ সত্তেও আৰু শতধাবিচ্ছির এবং এই অবস্থা চিরকালই স্বদেশপ্রেমিক নেতাদের একটা। শুক্রুত্ব সমস্যার বিষয় হইয়া আছে।

এই দকল কারণবশত: ব্রাহ্মণ্যধর্মকে পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতেরা Anthropological Religion বলিয়াও অভিহিত করেন (২৮)। এই ধশ্মপদ্ধতি-নিঃস্ত সমাজনীতি আজও হিন্দুসাধারণকে শাসন করিতেছে এবং এইজন্যই ভারত এতদিন সভ্যতার নৃতন্তর শুরে উঠিতে পারে নাই।

## ১৭। হিন্দু-কৃষ্টির উৎপত্তি

আজকাল ইউরোপীয় পুল্তক পাঠ করিয়া একলেণীর শিক্ষিত লোক "আর্য্য-জাতি", "আর্যকৃষ্টি", "দ্রাবিড় জাতি", দ্রাবিড় কৃষ্টি" প্রভৃতি বুলি আংভড়াইতে শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। ইহার পর, গোদের উপর বিষফোঁড়ার ন্থায় উত্তরইউরোপ হইতে 'এটো-নিছক' জাতিকে বৈদিক সমাজে আনমন করিয়া তাঁহারা হিন্দু-সভ্যভার মূলজাতিগত (Racial) বিভিন্ন শুরভেদ নির্দ্দেশ করিয়া ভারতীয় কৃষ্টির স্বরুপ নির্দ্ধারণ করিয়া থাকেন। ইহার কলে, হিন্দুর মধ্যে কে 'আর্য্য', কে 'অ-নার্য্য', 'দ্রাবিড়' বা 'মঙ্গোল' ভাহা নির্দ্ধারণ করিয়া ভাহার সামাজিক মর্যাদা নির্ণহ করিতে প্রয়াস পান। ফলে আন্তঃসলিলারূপে একটা প্রাদেশিক মনোমালিয়ও কৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রবারের শ্রুবগ্রাহী অবৈজ্ঞানিক মত প্রচারের ফলে অনভিজ্ঞ ল্যেকর মধ্যে নানা সন্দেহ উপন্থিত হইয়াছে।

<sup>391</sup> G. Sastri-Op, cit, p. 28.

২৮। এই সম্পর্কে MaxMueller, 'Anthropological Religion এবং August Comte,—"Sociologie" দুইবা।

সূতত্ব বা নর-বিজ্ঞান "আর্বা"-নামীয় কোন মুসন্ধাতির স্থান জানে না।
ভাষাতত্ববিদগণ মানবের বিভিন্ন ভাষার মধ্যে একটির নামকরণ করিরাছেন
"ইণ্ডে-ইউরোপীর" ভাষা। অজাতি-প্রেমিক জার্মান পণ্ডিতেরা ইহাকে "ইণ্ডেজার্মান" ভাষা নামে অভিহিত করেন। ম্যাক্স্ন্লার (১) এই ভাষাকে
"আর্যা" ভাষা নাম দিয়াছেন; কারণ সংস্কৃত, ইরানীয় প্রভৃতি কতকশুলি
ভাষার সহিত ইউরোপের অনেকগুলি ভাষা এক মূল-জাত। কিছু ভাষা ও
মূলজাতি এক সংজ্ঞাবাচক রহে। একটা জাতির তাহার ভাষা পরিবর্ত্তন করিয়া
অক্সলাতীয় ভাষা গ্রহণ করিবার দৃষ্টাস্ক ইতিহাসে আছে। এইজন্য "ইণ্ডোইউরোপীয়" বা "আর্য্য"-ভাষা জাতিসমূহ বলিলে "আর্যা" মূলজাতি ( race )
বঝায় না।

নানা মূলজাতীয় শারীরিক লক্ষণযুক্ত লোকসমূহের একত্র সংগঠন দ্বারা একটি জাতিভাত্তিক লোক-সমষ্টি (Ethnic unit) গঠিত হয়। এই লোকসমষ্টি আবার একটা ভাষা বা উপভাষা ও ধর্মের ক্রিয়াকাণ্ড এবং আচার-ব্যবহারের পার্থক্য দ্বারা একচ্ছারের অন্য লোকসমষ্টি হইতে বৈচিদ্র্য লাভ করিতে পারে। মূল-ইণ্ডো-ইউরোপীয় বা 'আর্য্য'-ভাষী জাতি অতি প্রাচীনকালে একচ্ছারেরই একটা জাতিতাত্ত্বিক লোকসমষ্টি ছিল। ইহাদের মধ্যে বৈদিক আর্য্যভাষী জাতিটি একটি উপজাতি ছিল। তাঁহারাও আবার বিভিন্ন কৌমে (tribe) বিভক্ত ছিল, এবং তাহাদের উপাত্ত দেবতাও হয়ত পৃথক ছিল। কিন্তু পরে দেখা দ্বায় যে, তাহারা এক-কৃষ্টিনম্পন্ন হইয়া এক আচার ব্যবহার গ্রহণ করিয়াছে। কারণ, বৈদিকমূগের পর প্রত্যেক স্থানের বা কৌমের বিভিন্ন রীতিনীতির সমন্বন্ধ করিয়া গৃত্তুক্ত্রসমূহে সাধারণভাবেই সর্ম্বসাধারণের জন্য আচার-ব্যবহারের পদ্ধতি নির্দ্ধারণ করা হইয়াছে। 'গৃত্তুক্ত্র-নির্দ্ধিট্ট দেশকর্মণ প্রভৃতি আচার আজ পর্যান্ত হিন্দুদের দ্বারা প্রতিপালিত হইতেছে। বাজ্ঞানের দিনন্দিন জীবনে বেদব

of the Aryas" Pp, 120, 245.

প্রক্রিয়া সম্পাদন করেন তাহার মূল বৈদিক্যুগৈই নিহিত। উপনিষদেই বিলিক্যে 'আচমন' প্রক্রিয়ার উল্লেখ আছে। এতদ্বাতীত সমাদ্ধ-পরিচালনাকল্পে গৃহস্বোক্ত বিভিন্ন অন্তর্গান ও প্রতিষ্ঠানগুলি আজও বর্ণাশ্রমীয় হিন্দুদের দারা প্রতিপালিত হয়মা থাকে। তবে কালের অগ্রগতির সহিত ইহাদের অনেকগুলি নানাকারণে হয় রপাস্তরিত হইয়াছে, না-হয় আর প্রতিপালিত হয় না। প্রাণ্শ্রম্থ বিভিন্ন ব্রতের তালিকা প্রদন্ত হইয়াছে; সেইগুলির মধ্যে অনেকগুলি আজও প্রতিপালিত হয়; এমন কি, প্রাণোক্ত আহার প্রণালীর অন্তর্জা আজও প্রতিপালিত হয় রেমন কি, প্রাণোক্ত আহার প্রণালীর অন্তর্জা আজও অথমে মিষ্টান্ন, পরে পকৌড়ি (নোস্তা) প্রভৃতি আহার করেন। এই প্রথা বিষ্কৃত্ব প্রাণোক্ত ( ৩৮৪ ) অন্তন্ত্রার সহিত মিলে। কিন্তু পূর্ব্ব-ভারতে "মধুরেণ সমাপ্রেং" অন্তন্তান্ত্রার আহার হয়য়া থাকে। ত্রীলোক ও অন্যান্যদের দারা সম্পাদিত বিভিন্ন ক্রিয়াকাণ্ডের যে সংবাদ সংস্কৃত নাটকসমূহে পাওয়া যায় সেইসবের অনেকগুলিই আজ প্রচলিত আছে।

এইন্থলে কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) এবং সভ্যতার (civilisation) স্করণ নিরূপণ করিতে হইবে। ইংরেজ ও আমেরিকান পণ্ডিতেরা ল্যাটিন ভাষা-প্রস্তৃত্ব Culture ও Civilization শক্ত ছুইটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন (২)। কিন্তু জার্মান পণ্ডিতেরা বলেন, কৃষ্টি হইতেছে মানবের <u>আয়া (spirit) প্রস্তৃত্ব। মানুষ্</u> নিজের কর্মের জন্য যে সমন্ত দ্রব্য বৃদ্ধির্ভি বা মন্তিক্ষ শক্তি দ্বারা উদ্ভব করে উহা তাহার culture-এর ('Kultur') পরিচায়ক বলা হয়, এবং সেই সক্ত দ্রব্যকে সাধারণের কর্মে প্রয়োগ দ্বারা তাহাদের উন্নতি বিধান হইলে সেই অবস্থাকে মানবের civilization বলা হয়। এইজন্য cultural goods এবং civilizing processes অক্টান সমাক্ষে বিরাজ করিয়া থাকে। মানব ভাহার উদ্ভাবনী ও চিন্তাশক্তি দ্বারা cultural goods করে এবং তহারা

Rester F. Ward: "Applied sociology".

न्द्रमाधात्रापत्र देवि विशामारक civilizing processes वना ह्य । अक् civilizing processes বে-জাতির মধ্যেত প্রয়োগ হইতেছে, সেই জাতিকে ভত civilization-সম্পন্ন, অধাৎ স্থসভা বলা ইয়। সভাতা (civilization) অপরের নিকট হইতে গ্রহণ করা যায়, কিন্তু কৃষ্টি বা সংস্কৃতি (culture) মানবের আধ্যাত্মিক শক্তির উপর নির্ভর করে। এই তর্কের ধারা ধরিয়া জার্মান প্রতিতগণের কেই কেই বিগত পৃথিবীব্যাপী প্রথম মহাসমরের পর' "cultureman" এবং "civilization-man" মধ্যে পার্থক্য দেখেন (৩) । কৃষ্টি ও সভ্যতা এই শব্দ তুইটির জার্মাণ ব্যাখ্যাস্থায়ী স্বীকার করিতে হইবে বে, প্রাচীন ভারতীয় আর্য্য বা তাহার বর্তমান বংশধর হিন্দু-ক্রষ্টিদম্পন্ন ব্যক্তি, সে<sup>ট্একজন</sup> 'culture-man'. ইহা অবশ্ৰ স্বীকাষ্য যে, হিন্দুর উদ্ভুত কৃষ্টির অষ্ট্রান 💐 প্রতিষ্ঠানসমূহের (cultural goods) সর্বজনীন প্রয়োগ হয় নাই; সেইজন্য আৰু স্থান্ত দেশসমূহের মাপকাঠিতে ভারতের আপামর স্থাভ্য না হইতে পারে—প্রত্যেক ভারতবাদী civilization-man না হইতে পারে, কিন্তু ভারত যে 'culture man'-বিশিষ্ট এবং আজ পর্যান্ত হিন্দু নিজের "spiritforce" ( আধ্যাত্মিক শক্তি ) দ্বারা কৃষ্টিগত নৃতন cultural gcods উদ্ভাবন ক্রিভেছে তাহা পক্ষপাতশুলু পণ্ডিতগণ অম্বীকার করিতে পারেন না বা করেন না। তাঁহারা হিন্দুদের 'kulturvoelk' (cultural People) বলিয়া স্বীকার করেন।

হিন্দুর সমাজ ও ভাহার বর্ত্তমান কৃষ্টির (culture) কাঠামোটা প্রাচীন আর্য্য-সভ্যতা সভ্যত। মানবসমাজ গতিশীল (dynamic); স্থতরাং বৈদিক আচার-ব্যবহারসমূহ হয়ত বৈদিকমূগের পরবর্ত্তী সময়ে কথঞিং পরিবত্তিত হইতে পারে, তথাপি তাহা 'অ-নার্য্য' অর্থাৎ আ্যায়-ভাষীদের বাহিরের বন্ধ নয়। খোদিতলিপিসমূহে দেখা যায় যে, "ভাকাটাকা" রাজ্ঞতের আরম্ভ

o | Oswald Spengler—The Downfall of the Occident.
P. 353.

হইতে গুপুণ্গর মধ্যে নানা পৌরাণিক দেব দেবীর পূজা প্রচলিত হইয়াছে।
বর্জমান সময়ের ব্রাহ্মণ্য পূজা-পদ্ধতি ও মন্ত্রাদি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় কে
মহাকাবাগুলির নায়ক-নায়িকারা জনেকে বর্জমানকালে পূজিত হইতেছে। ইহা
বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, এইসব পূজা বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না; স্ক্তরাং
ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত রাজাদের সময়ে ব্রাহ্মণ্যধন্দের
পুনক্রখানকালে এই সকল নৃতন নৃতন পূজা-পদ্ধতি স্বষ্ট হয় এবং নানা সামাজিক
ক্রিয়াকাণ্ডের মন্ত্রাদিরও নৃতন সঙ্কলন হয়। বর্ত্তমানকালের ব্রাহ্মণ্য স্ক্রান্তিশসনাতে বৈদিক-মন্ত্র ব্যবহৃত হয়, এবং তৎসহ নৃতন মন্ত্র রচিত ও সংযোজিত
হইয়াছে, এইরপে বিবাহ ও প্রাদ্রাদি জম্প্রান ব্যাপারেও বৈদিক এবং নৃতন মন্ত্র
পাওয়া যায়। তল্পোক্ত পূজাদিতেও এবক্সকার দৃষ্ট হয়। কোন নৃতন পূজা-পদ্ধতির
উত্তব হইলে ব্রাহ্মণেরা তত্পযোগী নৃতন মন্ত্রাদি রচনা করেন। এই ধারঃ
(Process) আজও চলিতেছে; সর্ব্রেই বৈদিক মন্ত্র চুকাইয়া দেওয়া
হয়। নৃতন কালোপযোগী নৃতন পূজা ও সামাজিক পদ্ধতি স্বন্ধ হইলে ভাহা
"জনার্যা", অর্থাৎ ভারতীয় আর্যা-কৃষ্টির বহিভ্তি বলা যাইতে পারে না।

ইহা সত্য বটে যে, বিদেশের সহিত লেন-দেনের ফলে ভারতীয় সভ্যতা বৈদেশিক কৃষ্টি ইইতে বস্তুতান্ত্রিক অনেক জিনিষ (cultural goods) গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু তন্ত্রারা ভারতীয় সমাজ ও ধর্ম নৃতন কলেবর ধারণ করে নাই। সামাজিক ধর্মের অন্তর্গানসমূহ বৈদেশিক প্রভাব বিমৃক্ত। তবে খুষ্টীয় মিশনার গণ যে কথা তুলিয়াছেন যে বৈষ্ণবধর্মে খুষ্টধর্মের প্রভাব প্রতিক্ষলিত হুইয়াছে ভাহা এখনও বিতর্কের বিষয় হইয়া আছে; বরং একদল পাশ্চাত্যপত্তিই বলেন যে, খুষ্টধর্মে ভারতীয় ধর্মসমূহের প্রভাব স্কুম্পষ্ট। কিন্তু এই সংস্কারের অবস্থা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কথা, তথন হিন্দুসভাতা উন্নতিশিধরের অবত্রণের দিকে আসিয়াছে।

হিন্দু-রুষ্টির সহিত বৈদেশিক রুষ্টির আদান-প্রদান হইয়াছে, ইহা

ভীকার্য্য ; কিন্তু বৈদেশিক রুষ্টি বা ভারতের আদিমজাতীয় লোকদের সভ্যতঃ

হিন্দু সমাজ-পদ্ধতি ও তাহার ধর্মকে প্রভাবায়িত করিয়াছে, ইহা অবৈজ্ঞানিক কথা। হরপ্রদাদশাখা প্রমুখ বলেন, তান্ত্রিক ধর্ম বিদেশাগত (৪)। তিনি বলেন, ইহা মধ্য-এশিয়ার শকগণের মগ-পুরোহিতদের সহিত ভারতে আদে। কিন্তু মগ-পুরোহিতের ধর্ম সম্বন্ধে বাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে তান্ত্রিক ধর্মের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। বরং 'মাগী-ধর্ম' (Magi) বহু পুর্বেই জারভুদ্ধিয় ধর্মের মতের সহিত মিপ্রিত হইয়াছিল (৫)। প্রাচীন ধর্মসমূহের তুলনামূলক পাঠ হইতে তল্পের চিহ্ন অন্ত কোন ধর্মে পাওয়া যায় না। ইহা সত্য বর্টে ধে, "লিক্সপ্রা" (Phallic worship) পশ্চিম-এশিয়ায় প্রচলিত ছিল (৬))। আবার "সিন্ধু-সভ্যতা"র মধ্যেও উহার চিহ্ন পাওয়া যায় বলিয়া অহ্মমিত হয় (৭) এবং বেদেও "শিশ্ব-দেবা" উপাসকদের যজ্জন্বলে থাকিবার পক্ষে নিষেধ আছে। কিন্তু ভারিক ধর্মে লিকোপাসনার কত্যা স্থান আছে তাহা বিচারের বিষয়। বিশেষতঃ বৌদ্ধতন্ত্রে উহ'র একান্ত অভাব। অতএব তান্ত্রিকধর্মের কোন অংশ যে বিদেশাগত তাহা বলা হায় না। বরঞ্চ ইহা থুবই দৃঢ়তার সহিত বলা যাইতে পারে যে, তন্ত্রের 'পঞ্চনকার সাধনা', শক্তি (ডাকিনী), আম-

<sup>8 |</sup> Introduction to N. N. Vasu's "The Modern Buddhism and its followers in Orissa," P. 10.

e | Dr. Dhalla— "Zoroastrian Civilization" এবং "Zoroastrian Religion" দুইবা ৷

Frazer-"Adonis."

প। Prof. A. B Keith বলেন, "Phallic Worship"-এর উৎপত্তি হয়ত এই স্থান হইতে চইয়াছে। তিনি বলেন, সিন্ধু-সভাতা "is largely Indian in character and nature."—The Aryans and the Indus Valley Civilization in "ভারতীয়

শাশানে নরমাংস ভক্ষণ (৮) ও তাহার টুকরা বা অংশ প্রভৃতি ভূতদের উদ্দেশ্তের নিক্ষেপ প্রভৃতি ব্যাপার ভারতের বাহিরের কোন ধর্মে আব্দও আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তত্ত্বের "চীনাচার" (৯) চীনের প্রভাবের পরিচায়ক। কিছু লামা তারানাথের (১০) পৃত্তক হইতে এই তথ্য প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, অনেক বৌদ্ধ-তাদ্রিক তিব্বত ও চীনদেশে গিয়াছিলেন এবং তিব্বতে ও চীনে তত্র ভারত হইতেই আমদানী হইয়াছিল। বরং একদল লেখক বলেন যে, তত্ত্বের 'গুপ্তমন্ত্র' (Occultism) ও স্থীলোকঘটিত ব্যাপার বেদের 'আব্দণ' সমূহ হইতেই উভূত হইয়াছিল, 'বীজ' ও 'ময়'গুলির পূর্ববাভাস আব্দণ এবং উপনিষদে প্রাপ্ত হওয়া যায় (১১)। আবার তাদ্রিকেরা বলেন, তাদ্রিকবর্দ্ধ অথব্ববেদপ্রস্ত। উইন্টারনিজ (Winternitz) বলেন, তত্ত্বের অনেক আসল অফুষ্ঠান (Essentials) অথব্ববেদ, রাহ্মণ ও উপনিষদে পাওয়া যায় (১২)। পত্তিতেরা বলেন, শৈব উপনিষদগুলি বেদের শাখা-বিশেষের সহিত সংশ্লিষ্ট (১৩)। বেদে ক্রিয়াকাণ্ড সমূহের যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা উচ্চবর্ণদমূহের উচ্চপ্রেণীদের ধর্ম বলিয়া পণ্ডিতেরা বলেন (১৭)। ইহা ছাড়া অন্যান্ত ধর্মসমূহ

৮। 'নরমাংসভক্ষণ' মানবের পক্ষে স্বাভাবিক নহে। Letourneav ("anthropophagie" দুষ্টব্য)। এবম্প্রকারের কর্মকে একটা abnormal mind-এর কর্ম বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইহাকে কোন ধর্মের অঙ্গ বলা যায় না।

৯। হাজারী প্রসাদ দিবেদা—"হিন্দী সাহিত্যকী ভূমিক।", পৃ: ১।

<sup>&</sup>gt; | B. N. Datta: Mystic Tales of Lama Taranatha.

Shaktas'', P. 411 f; also Winternitz, Vol, I. P, 602.

Winternitz — History of Sanskrit Literature, translated by Ketkar, Vol. I. Pp. 605, 606.

Weber-"History of Sanskrit Literature".

<sup>28 |</sup> Bloomfield-Religion of the Vedas, Pp. 76-77.

শালাগালি থাকিত—বথা, শিশ্বদেবোণাসকেরা, ভাগবতের দল, অক্সাক্ত অহিংসবাদীদের দল, বেদে অবিধানীর দল ইত্যাদি। খংখদেই প্রমাণ পাওরা বাদ্ধ
বে একদল বজাদি ও বৈদিক দেবসমূহে বিশাস করিত না (৮।১০০৬; '। ১৭৪৮;
১।১৭৬৪)। যদি সিদ্ধুসভাতা ও বৈদিক সভাতা একজাতিরই কৃষ্টির অন্তর্গত
হয়, তাহা হইলে বৈদিকধর্ম বাজীত অক্ত ধর্মের সদ্ধান সেই কালের ভারতে
পাওরা বাদ্ধ। অন্ততঃ লেখকের (১৫) অন্তমান এই যে, সিদ্ধু-সভাতার "শবদাহ"
প্রথা (urn-burial) বৈদিক আঁচারের অন্তর্গত; তৈত্তিরীয় আরণ্যকে শবদাহের
এবং অন্থিকে সমাহিত করার বিশদ বর্ণনা আছে। গৃহাস্থত্তে অন্থিসঞ্চয় করিয়া
কলসীতে (urn) পুরিষা মাটিতে প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে, এবং পুরাণেও
(আনি-পুরাণ—১০/১৮, বিষ্ণুপুরাণ—৩/১/১৪) অন্থি-সঞ্চয়ের বিষয় উলিখিত
আছে। মার্শাল অন্থমান করেন যে, সিদ্ধু-সভাতা বেদে প্রতিফলিত হয় এবং
আন্তর্গ সিদ্ধু-সভাতার পশুপতিদেব (শিব) ও ধ্যানীযোগী, টটেম-পূজা ভারতে
বিশ্বমান। কাজেই ইহা আর্য্যভাষীদের সভ্যতার বাহিরে কি অন্তর্গত, তাহা
আক্রপ্র বিষয়।

দিরু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সব নর-করোটি আবিষ্কৃত হইয়াছে ভাহা আজকালকার অনেক ভারতীয় লোকের করোটির সহিত মিলে। অস্ততঃ সেই প্রাচীন জাতি বা জাতিসমূহের বংশধরেরা আজও ভারতে আছেন।
ইহার মধ্যে একটি জাতি হইতেছে, ভূমধ্যমাগরীয় জাতি ( Mediterranean Race ); নরতাত্তিকদের মতে বর্জমান ভারতের বেশীর ভাগ লোক এই মূলভাতীয় লোক (১৬)। তাহা হইলে বৈদিক আর্যোরাকি ভিন্ন মূলজাতীয়

Valley Culture in 'Man in India', Vol. 16. No. 4, Vol. 17 No.\*1-2; Introduction to "Indus Valley culture' Vol. I by Swami Sankarananda.

Von Eickstedt-"RassenKunde und Rassen-Geschichte der Menschheit".

\*\*\*

লোক ছিল ? আনাউ (Anau) হইতে ২০০০ খৃ: পৃ: ঘূপের বেশব প্রত্নতান্তিক ক্রব্য পাওয়া পিয়াছে তরাধ্যে নরকরোটগুলি ভূমধ্যসাগরীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে (১৭)। পারক্রের লোকদের উক্ত মৃলজাতীয় লোক বলিয়া নির্দার করা হইয়াছে (১৮); আবার সার্জ্জি প্রাচীন হিন্দুকুশের ভারতীয় কৌমদের এই মৃলজাতীয় বলিয়াছেন (১৯)। এমতাবস্থায় জিজাসিত হইতে পারে, ভারতীয় বৈদিক আর্ব্যাদের কোন্ মৃলজাতীয় বলা যাইতে পারে ? মার্শাল বলিতেছেন, পঞ্জাব কোনকালেই অমিপ্রিত আতির আবাসস্থল ছিল না, হারায়ায় আবিষ্ণত নরকরোটগুলি বারা তাহাই প্রমাণিত হয়। মার্শাল স্বয়াই স্বীকার করিতেছেন যে, বৈদিক আর্ব্যাদের উৎপত্তি বিষয়ে বছ বিতর্ক আছে—"তাহারা কি রগু নর্ভিক, না ক্রনেট মেডিটেরানীয়' অথবা গোল মাথা বিশিষ্ট আল্পিন্ বা এই সকলেরই একত্র সংমিশ্রণ (য়িদও ইহা হয়ত অসম্ভব) (২০)।"

কিন্ধ হালে সিন্ধু-উপত্যকায় যে দৰ নর-করোটি আবিষ্ণুত হইয়াছে সেপ্তলি পরীক্ষা করিয়া ডাঃ গুছ বলেন, ইহার মধ্যে "লঘা মাধা" ও 'লঘা নাক"-বিশিষ্ট করোটিও পাওয়া গিয়াছে। তিনি বলেন, প্রাচীন বৈদিক জাতিগুলির

<sup>391</sup> Pumpelly's "Exploration in Turkestan" (Carnegie Publication, No. 73).

Daniloff—"Characteristics of the Persians" (in Russian).

<sup>52!</sup> G. Sergi-"Gli. Ari. in Europe".

Narshall—Mahenjo-daro and the Indus Valley Civilization, Vol. I. Pp. 88-110.

ইহা অসম্ভবই বা কেন ? সাৰ্জ্জি ও টেলর বলেন আর্ব্যেরা গোল থা বিশিষ্ট ছিল! ক্রান্সের ব্রোকার দলও তাহাই বলেন। এই উক্তি রা মার্শালের Nordicism-এর প্রতি Pan-Germanic blas ধরা পড়ে!

কটা Constituent ইহাতে পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু উপরে উক্
ইইয়াছে, অধিকাংশ নরভান্তিকের অভিমত এই যে আশপাশের
আর্যুভাষীরা ভূমধানাগরীয়; তাহা হইকে আর্যাভাষী বৈদিকেরা বে মৃল্যুঃ
ভূমধানাগরীয় নয় ভাহাও অলীকার করা যায় না। হয়ত বৈদিকয়্পের
পূর্বেও পরে তাহারা মিশ্রিত হইয়াছিল; কিন্তু তাহাদের মূলজাতিগত
যে সমন্তই থাকুক না কেন এবং নরকরোটির বিভিন্নতাও যতই থাকুক না কেন,
বৈদিক মূগে তাহারা একটি বিশিষ্ট Ethnic unit. এই সমষ্টির কৃষ্টি ভারডে
কৃষ্টা প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহাই বিচার্যা।

ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে, আর্যাভারীদের বেদ-প্রস্তুত বে সমন্ত ধর্ম উভূত বা বিবভিত ইইয়াছে তাহা আর্যাক্টিসভূত। কিন্তু কেহ কেহ বলেন, বর্ত্তমানের বৃক্ষ, ভন্ত ও কালীপূজাসমূহ আদিম-অধিবাসীদের নিকট হইতে নেওয়া বা গৃহীত; কেহ কেহ আবার এমনও বলিতে চাহেন যে, কালীপূজা প্রভৃতি ভাত্রিক ধর্ম-সম্পর্কিত অন্তর্ভানাদি তাঁহাদের নিকট হইতে ধার-করা। কিন্তু এক্থেম বিচার্য্য "আদিম অধিবাসী" কাহাকে বলে ? সাধারণ লোকে ইহার অর্থে "প্রাবিড় জাতি'কে (Dravidian race) কুরিয়া থাকেন। কিন্তু নরতান্থিবেরা আল 'প্রাবিড় জাতি' বলিয়া কোন মূল-জাতিকে জানেন না। 'প্রাবিড় জাতি' বিশপ কন্ডওয়েলের স্বান্ত (২১)। তিনি 'প্রাবিড়' ভাষা হুইতে স্রাবিড় জাতির স্বান্ত করেন। কিন্তু বর্ত্তমানের নরতান্থিকেরা বলেন, ইহারা ভূমধ্যসাগরীয় মূলজাতির অন্তর্গত, পূর্কোক্ত নামটি ভ্রমাত্রক ও ভূল (২২)। যখন বৈজ্ঞানিকদের মতে উত্তর-ভারতের লোকেরা ভূমধ্যসাগরীর হ্ব

vidian and South Indian Languages.

Rassenkunde und Rassengeschichte der Menschheit; Dr. Guha—Ethnological Report on Census of 1931; <u>Haddon—Races of Man</u>, P. 107-111. ইনি স্থাবিত ও মেডিটেরাণীয় জাতির মধ্যে জনেক মিলের কথা বলেন।

বাতি এবং দক্ষিণের লোকেরাও তাহাই, তাহা হইলে মূলজাতীয় ও ক্লষ্টির পার্থক্য কোথায় রহিল ? অবশ্য ভাষার পার্থক্য রহিয়াছে। কিন্তু সেই ভাষাটি কোন জাতির ভাষা ? বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, দক্ষিণ-ভারতের অধিকাংশ লোকদের সাধারণতঃ 'প্রাবিড়' বলা হয়, কিন্তু অনেকশ্বলে তাহারা অক্লান্ত মূলজাতিসমূহের সহিত মিপ্রিত হইয়াছে এবং অনেকের মধ্যে প্রাবিড়-পূর্বে জাতির (Pre-Dravidian) লক্ষণ প্রকাশ পায় (২৩)।

বর্ত্তমানের নরতান্তিকেরা দ্রাবিজ্ঞানীদের বিশ্লেষণ করিয়া দ্রাবিজ্-পূর্ব্ব একটি জাতির সন্ধান পাইয়াছেন; তাহাদিগকে "আদিম অধিবাদী" বলা হয়। ইহারা সিংহলের আদিবাদী ভেন্দাদের সহিত সম্পর্কযুক্ত; সেইজগ্র দ্রাবিজ্-পূর্ব্বদের Veddoid (ভেন্দাদের ক্রায়) বলা হয় (২৪)। এই "ভেন্দার-ক্রায়" জাতি গল্পা-উপত্যকা পর্যান্ত বাদ করে; অবশ্য বিভিন্ন স্থলে তাহার "আর্যান্তানী" হইয়াছে। ইহাদের ভাষা হইতেছে—দ্রাবিজ্ ভাষা, এবং 'কোলারীয়' জাতি তথাকথিত 'মন-থেমর' ভাষা বলে কিন্তু ক্ষন্ হেভেসির মতে, তাহারা Finno-Vigric বিভাগীয় ভাতার-জাতীয় ভাষা বলে। তাহা হইলে দ্রাবিজ্জাতির পরিবর্ত্তে 'দ্রাবিজ্-পূর্ব্ব' একটা জাতির সন্ধান পাওয়া যায়। এক্ষণে বিচার্য্য—আর্যাগণ ও তাঁহাদের 'হিন্দু" বংশধরেরা কভটা এই 'দ্রাবিজ্-পূর্ব্ব' জাতির কাছে ধর্ম ও কৃষ্টির জন্য ঋণী!

ব্যাতিতান্তিকের। বলেন, এই জাতি সভাতার বিশিষ্ট উচ্চ ন্তরে আজও উঠিতে পারে নাই। দক্ষিণের জঙ্গলসমূহে এই মূলজাতির ষেসব অংশ বাস করে তাহারা সভাতার অতি নিম্ন ক্তরে আজুও অবন্থিত (২৫)। ইহা ছাড়া মধ্য-ভারত্তের কোলারীয় জাতি (ইহারা নিজেদের আজু 'হো'—Ho জাতি বলেন) 'মূণ্ডারি' ভাষা বলেন; কিন্তু ইতিপূর্কেই উক্ত হইয়াছে, এই ভাষার

Races of Man, Pp. 20-21.

২৪। Eickstedt এবং Sarasins; Haddon—op. cit. Pp. 107

শরিচর বিষয়ে সন্দেহ আছে (২৬)। এই ভাষার অনেক সংস্কৃত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়াছে এবং ভাষারা জাবিড়-পূর্বে মূলজাতির অন্তর্গত। ওরাওঁ গশ্ভ (Oraous) তদ্রপ এবং ভাষারা কানাড়ী ভাষার সহিত সাদৃশ্য-সম্পার জাবিড়াভাষা বলে; সাঁওতাল পরগণার মালে ও মালপাহাড়ীরাও ওরাওঁ জাড়ীর লোক কিছু ভাঁহারা বাছলা ভাষা বলিয়া থাকেন (২৭)।

শাতিত্ববিদের। বলেন, এই আদিমজাতীয় কৌমগুলি অবশ্র প্রন্তর্যুক্তির সভ্যতা ইইতে বহির্গত হইয়াছে, কিন্তু তাহারা নিজেদের চেষ্টায় কতটা কৃষ্টি ইর উচ্চতর স্তরে উথিত হইয়াছে তাহাই বিচার্যা। তাহাদের ভাষায়, আচারে বিভিন্ন অফুষ্ঠানে হিন্দু-সভ্যতারই ছাপ পড়িতেছে। তাঁহারা হিন্দুদের অনেক ক্রুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান আজও গ্রহণ করিতেছে। ছোটনাগপুরের 'হো' আভি বিবাহ প্রাজাদি কার্য্য রাহ্মণ বাল্যা পরিচয় দেয় না, অথচ হিন্দু আচারও অফুষ্ঠান নকল করিতেছে। তাহাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অবস্থাপন্ন লোকেরা বিবাহ ও আদাদি কার্য্য রাহ্মণ হারা সম্পন্ন করাইয়া থাকে। অনেকস্থলে কালীপুজা করিয়া থাকে, হিন্দুর পার্ম্বণ প্রভৃত্তি অহুসরণ করে। স্থতিসমূহে এই সকল জাতিদের (ভীল, কোল) ''অস্তাঙ্ক'', মর্থাৎ হিন্দু-সমাজের বহিভূতি বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। এই সকল জাদিম জাতীয় লোকদের নিকট হুইতে প্রাচীন আর্যাগণ বা তাহাদের পরবর্ত্তীকালের বংশধরেরা কৃষ্টির অনেক জ্ব্য গ্রহণ করিয়াছে বলা, অবৈজ্ঞানিক কথামাত্র। ইহাদের মধ্যেই যাহারা হিন্দুকৃষ্টি এবং বর্ণাপ্রমের অন্তর্গত আচারাদি গ্রহণ করিতেছেন, তাঁহারা শিক্ষঃ শনৈঃ চাতুর্বর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা 'অস্ত্যক্র'

Sprachen in Orientalischen Literatur Zeitun, May—1936, Pp. 273-288.

३6,२१1 Haddon-op. cit. Pp. 107-111.

তংপর 'অস্ট্রা', তংপর 'অসং-শৃত্র', তংপর 'সং-শৃত্র'—ইহার পর ক্ষমতাস্থপারে আকণ বা ক্রিয়বর্ণের অন্তর্গত হইতেছেন।

এইজয় স্রাবিড়-পূর্ব্ধ বা আদিম অধিবাসীদের নিকট হইতে হিন্দুরা ধর্ম বা কৃষ্টির অনেক মালমসলা গ্রহণ করিয়াছে বলা দায়িজহীনতা ও পল্লবগ্রাহিতার পরিচায়ক মাত্র। ইহাও প্রকৃত সত্য যে, অনেক অনার্য্য ভাষার শব্দ সংস্কৃত ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে এবং আর্যুদের বিজ্ঞারের সঙ্গে সঙ্গে আর্যান্ত ভাষিগণ তাহাদের মধ্যে হজম হইয়া যাওয়ায় ইহা ঘটিয়াছে। তবে হিন্দুসমাজের নিম্নন্থরের অনেক আচার ও অক্ষণ্ঠান আছে যাহা শ্রুতি বা স্বতির অন্তর্গত নহে। তুক্-তাক্, ঝাড়ন, বলীকরণ, জন্ধ ও বৃক্ষ পূজা, আঁকার ভয় বিকার ভয় প্রভৃতি অনেক কুসংকার কোথা হইতে আসিল গ

যাঁহারা বৈদিক আর্থাদের ও তাহাদের পরবর্ত্তী মূগের বংশধরদের ইউরোপ ও আমেরিকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির হাল-ফ্যাসানের মৃক্তিবাদী বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকদের ক্যায় ছিল বলিয়া মনে ধারণা করেন তাঁহাদের কাছেই এই প্রশ্ন উঠিবে। জাতিতত্ত্বিদ্যাণ বলেন, ইণ্ডো-ইউরোপীয় জাতিগুলিও Preanimalism (জন্তপূজার পূর্বের তরের ধর্ম), animalism (জন্তপূজা), Totemism (বৃক্ষ, জন্ত, জল প্রভৃতিকে পূর্বেপুক্ষরণে পূজা), Magic and witchcraft (ইন্দ্রজাল ও ওঝাগিরি) প্রভৃতি নানান্তরের ধর্মভাবের মধ্য দিয়া বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এজন্তই বেদেই দেমিটিক্ জাতীয় একেশ্বরাদের (monotheism) পরিবর্ত্তে tribal chief-দের দেবত্বে অরোগ (২৮),

২৮। যাস্ক, তুর্গাচার্য্য, মহীধর ও মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব প্রষ্টব্য। ভীম বৈদিক দেবতাদের বড় বড় রাজা বলিয়াছেন; যাস্ক অধিনীকুমারছয়ের বিষয়ে তাহা স্বীকার করিয়াছেন; তুর্গাচার্য্য বলেন বে সকল দেবতারই সেই উৎপত্তি। মহীধরও তাঁহার ভাষেয় সেই কথাই বলিয়াছেন। এই সঙ্গেত-সংহিতাও প্রষ্টব্য। তথায় দেবতাদের ধন্বস্তরী আরোগ্য লাভ করাইয়া 'অমর' করিয়াছেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

বায় মণ্ডল হইতে করিত (২০) ও রূপক (৩০) দেবতা প্রভৃতির নিদর্শন পাওয়া বায়। আর অথর্কবেদে (৩১)মাজিক, রোজা (witchcraft) ও তুক্তাক্, কাড়ন, বলীকরণ প্রভৃতির মন্তাদি পাওয়া বায়, বেদে বৃক্ষপৃত্যার কালে পাওয়া বায়, অকবেদের দলম মণ্ডলে মন্ততন্ত্র ও তুকতাকের কথা আছে; তাহার বাহিরে, টটেম্বাদের অনেক সংবাদও পাওয়া বায়। কাজেই বৈদিক-সাহিত্যে বর্ত্তমানের আচার ও অহুষ্ঠানের আনেক জিনিব বীজরূপে প্রাপ্ত হওয়া বায়। তৎকালীন কুসংস্কারগুলি বৈদিকসাহিত্যে বিশেষভাবে নাই ও স্থতিতে একেবারে নাই। কিন্তু পরবর্ত্তী-কালের নাটক প্রভৃতিতে অনেক কুসংস্কারের থবর জানা বায়। লেখক প্রতীচ্য শ্রমণকালে দেখিয়াছেন, ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক মেয়েলী কুসংস্কারের সহিত এদেশের বেশ মিল রহিয়াছে।

অবশ্র হিন্দু সমাজের নিমন্তরের এমন অনেকগুলি অমুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে (শীতলা পূজা, গ্রাম্য দেবতা, ভূত, ব্যাদ্রদেবতা প্রভৃতি পূজা) যাহার উরেধ বেদ, শ্বতি ও পূরাণাদিতে পাওয়া যায় না। অবশ্র এগুলি "নৌকিক ধর্ম" (tribal religion) হইতে উভূত। বিভিন্নছানীয় কৌমগুলি যথন আর্ম্মানগুলিও আত্রার আত্রয় গ্রহণ করে তথন তাহাদের বিখাস এবং অমুষ্ঠানগুলিও আর্ম্মানজে আদে, কিন্তু এইগুলি ব্রাহ্মণ্যধাম্মমোদিত নহে। মহাযান বৌদ্ধর্ম tribal religionকে "গ্রাম্য" বা "লৌকিক" ধর্মরূপে হজ্ম করে; ব্রাহ্মণ্যধ্মি ঐগুলিকে অক্সাৎ উৎথাত না করিয়া শনৈং শনৈং দুরীভূত করিয়া তত্নপরি হিন্দুর অমুষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত করে (৩২)।

२३-७० वाच छहेवा।

<sup>931</sup> Bloomfield-op. cit. Pp. 76-77.

৩২ । স্থন্ধরবনের দক্ষিণ রায় এবং অক্ত যায়গার বাকড়া রায় প্রা animalism ধর্মের পরিচায়ক। ইছা হিন্দুধর্মাছমোদিত নহে। আবার

কৈছ এই সকল 'বিধান' আর্যাক্সন্তি, হিন্দুর শ্বতি বা পুরাণের অন্তর্গত নহে। এগুলির অন্তিবের বারা হিন্দু-কৃষ্টি, মধ্যে আদিমজাতীয় প্রভাব প্রমাণ করা যায় না। লিকপূজা (Phallic Worship) অসভ্য আদিমজাতি-সমূহের মধ্যে নাই (৬৩); সেইজক্ত শক্তিপূজার ও শিবপূজার প্রতীক লিক ও বোনী-পূজার নিদর্শন তাহাদের মধ্যে পাওয়া যায় না।

প্রস্থাত্তিক পণ্ডিতেরা বলেন, অশোকের সময় হইতেই ভারতীয় স্থাপত্যশিক্ষকলা বৈদেশিক প্রভাবাধীন হইতে থাকে (৩৪)। কিন্তু ভারতীয়েরা বিদেশ
হইতে স্থাপত্যকার্য্যের বিভিন্ন 'টেকনিক্' (technique) গ্রহণ করিলেও
নিজেরা একটা হতন্ত্র 'চারুকলা' (Fine Arts) পদ্ধতি সৃষ্টি করেন। পৃথিবীর
বিভিন্ন স্থপতি-শিল্পের মধ্যে প্রাচীন ভারতীয়, অর্থাৎ 'Hindu system of Architecture' অক্সতম। ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সনাতনী ও বৌদ্ধ এবং জৈনেরা
একই শিক্ষকলাপদ্ধতির উত্তব করেন। তবে বৌদ্ধ-শিক্ষে জাতক প্রভৃতির
গল্পের প্রতিচ্ছবি প্রদত্ত হইয়াছে এবং ব্রাহ্মণ্যবাদীয় শিল্পে পৌরাণিক দেবদেবীর.

ওলাবিবি ও স্থলরবনের বনবিবির পূজা মুসলমান পুরোহিতের একচেটিয়া। ইহাও হিন্দুর পূজা নচে। জনৈক ব্রাহ্মণ পুরোহিতই লেখককে বলেন, চড়কপূজা সংক্রান্ত পাটপূজা হিন্দুধর্মাছমোদিত নহে। ইহার কোন স্থতি বা পূজা-পদ্ধতি নাই। তবে বৃদ্ধায়ার বৃদ্ধমৃতিকৈ আজ যেমন ব্রাহ্মণেরা 'বিষ্ণুমত্রে'ই পূজা করেন, তদ্রূপ পাটপূজা 'লিবমন্ত্র' হারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। আসলে চড়ক ও গাজন হিন্দু ও বৌদ্ধের অহ্নষ্ঠান নহে। এই বিবয়ে অধ্যাপক ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় ও চিন্তাহরণ চক্রবর্তী মহাশয়দ্বের প্রবৃদ্ধন্ত ক্রইবা।

ee | Hopkins-Epic Mythology, No. I. p. 222.

es! A. Gruenwedel, "Buddhist Art in India", tr. by A. C. Gibson.

চিত্র প্রতিবিখিত হইয়াছে (৩৫) ৮ এই পদ্ধতিতে মুসলমান মুপে ইসলামধর্মীয় প্রবাজনীয় পরিবর্ত্তন সাথিত হইয়াছে। হ্যাভেলের মতে (৩৬), হিন্দু-বৌদ্ধ হপতি-পদ্ধতিই ইসলামের উপযোগী করিয়া তাজমহল প্রভৃতি নির্দ্ধিত হইয়াছে। তাজমহলে হিন্দু-বৌদ্ধ "পঞ্চরত্ব" নির্মাণপ্রথা "পঞ্চ-মিনার"-এ পরিণত হইয়াছে। তারতীয় মসজিদের গছ্জ অন্ত কোন মুসলমান দেশে দৃষ্ট হয় না! আহমদাবাদের মুসলমান স্থপতিকার্য্য কৈন আর্টের নিকট ঋণী। রামপুরের রাণা কুম্ভের মন্দিরের সহিত উপরোক্ত সহরের রাজকীয় মসজিদের বিশিষ্ট সাদৃশ্য আছে। সার্রাক (জৌনপুরের স্থলতানাৎ) শিল্পের কোন কোন কার্ফকার্য্যর সহিত হিন্দু ও জৈন শিল্পের সাদৃশ্য আছে। জৌনপুরের অটলাদেবী মসজিদে হিন্দু ও মুসলমান স্থপতি-প্রথা বিজড়িত ইইয়া আছে। বাজালার মুসলমান-স্থপতিকার্য্যে হিন্দু-মন্দিরের স্থাপত্যের অন্তক্তরণ করা হইয়াছে। ছোট সোনা বা পোজার মসজিদের অভ্যন্তরে প্রভরে থোদিত পদ্মন্থল আছে, রাজগরেও তদ্ধপ। আসলে যাহাকে Indo-saracenic art বলা হয় তাহাতে ভারতীয় প্রভাব প্রকাশ পায় (৩৭)।

ইহার পর আসে দর্শনাদির কথা। হিন্দুদর্শনাদিতে কেহ কেহ প্রীক প্রভাব দেখিতে চাহেন, কিন্তু উহা সর্ববাদীসমত নয়। অতি-প্রাচীনকালেই প্রীক্ দার্শনিক পিথাগোরাস্ ভারতীয় 'সাংখ্য'শাস্ত্র ছারা প্রভাবান্বিত হইয়া-ছিলেন বলিয়া অনেক পণ্ডিত অন্থমান করেন। গাবে বলেন, সাংখ্যদর্শন গ্রীক্ দর্শনের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল (Sankhya Philosophie. 113ff)

৩৫। হিন্দু শিল্পকা। সহছে M. N. Dutta, "Dissertation on Painting"; "History of Architecture" দ্বইব্য।

ob | Havell, "History of Indian Architecture."

Burgess—Imperial Gazetteer II, P. 185, 188, 193;
Archeological Survey of Western India, pt. II, pp.11-12.

ভিন্টারনিজ (৯৮) বলেন, ইহা অবশ্যমীকার্য যে হিরাক্লিটাস, এম্পোডকেস, আনান্ধগোরাস, ভিমক্রিটাস্ এবং এশিকুরের দর্শনসমূহের উপর উক্ত প্রভাব সম্ভবপর, যদিও বিভিন্নস্থানে সমানভাবে উদ্ভব (Parallel development) অসম্ভব নহে (৩৯)। পক্ষাস্তরে তিনি, গাবে ও L. V. Schroeder (Pythagoras und die Inder 1884) নি:সন্দেহ যে, প্রিথাগোরস্কে 'সাংখা' প্রভাবান্থিত করিয়াছিল। পূনঃ প্রেটোও ভারতীয় প্রভাব দারা অম্প্রাণিত্র-বিলিয়া কথিত হয় (৭০)। এই প্রকারে পরবর্তীযুগে Gnostic ও Neo-Platonic মতন্বরের উপর ভারতীর প্রভাব নিশ্চিতরূপেই ধরিতে হইবে। আবার তিনি বলিতেছেন, পরের যুগের ভারতীয় 'ম্যায়শাস্ত্রে' (Logic) আরিষ্টর্টলীয় Syllogism পদ্ধতি এবং ভারতীয় 'atomic theory'র উপর গ্রীক্প্রভাব স্বীকার্য্য। কিন্তু অন্যান্থ পণ্ডিতেরা বলেন, ভারতীয় 'ন্যায়' 'inductive' আর আরিষ্ট্রটলীয় 'ন্যায়' 'deductive'; উভয়েরই বিচার-প্রণালী পৃথক এবং 'পরমাণুবাদ' যে গ্রীদ হইতে গৃহীত তাহার কোন প্রমাণ ভিন্টারনিজ্ দেন নাই। Eleates দলের (Xenophanes, Parmenides)

- Winterni'z, Geschichte der indische Literatur, Bd.111 p. 478.
- ভা । আন্ধানকার জাতিতত্ব ও সমাতত্ববিদ্গণ "Parrallelism in History" অপেকা "Diffusion of Culture" মতের উপরই অধিক জোর দিতেছেন। এই বিতর্ক সম্পর্কে Elliot Smith-এর "Diffusion of Culture" নামক পুত্তক তাইব্য।
- 80। Willoughby বলেন, প্লেটো Oriental thought দ্বারা বিভাবাদিত। Burgess এবং Mahaffy বলেন, Indian thought প্লেটোর 'Ideal Republic' নামক পুস্তকে সমাজে তিন প্রকারের মাক্ত্য—হিন্দ্র বৃদ্ধ, রজঃ, তমঃ, মতের সহিত একার্থবোধক।

মডের সহিত বেদান্তের সাদৃশ্য খুবই চক্ষেধরা পড়ে। এই বিষয়েও তিনি বলিতেছেন, ইহা ধার নহে, পৃথকভাবে উত্তুত হইয়াছে।

কিছ কোন প্রাচীন পাশ্চাত্য লেখক বলিয়াছেন, সক্রেটিসের সহিত জনৈক বাদ্দের সাক্ষাৎকার ঘটে; মাক্সমূলার বলেন, এই বিষয়ে তিনি স্থনিশ্চিত (৪১)। পুন: Aristoxenus ও Eusebius বলিয়াছেন, থৃ: পৃ: ৪র্থ শতাব্দীতে এথেলে ভারতীয়েরা বর্তমান ছিলেন এবং সক্রেটিসের সহিত তাঁহারা দার্শনিক তত্বাদিরও আলাপ-আলোচনা করিয়াছিলেন (Vide "Rawlinson", quoted in Amrita Bazar Patrika, dated 22-11-36, P. 17)। গ্রীক লেথকেরা বলেন, আলেকজাগুর তাঁহার শিক্ষাগুরুকে বান্ধণদের (Brachmans) জ্ঞান শিক্ষা করিতে বলিয়াছিলেন (৪২)। ইহা হইতে পরিষ্কার বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় জ্ঞানের ধারা অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভূমধ্যসাগরীয় জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। কাজেই হিন্দুর দর্শন যে বিদেশ হইতে শিক্ষা লাভ করার ফলস্বরূপ তাহা বলা যায় না, তবে ভাবের বিনিময় হওয়াও অসম্ভব নহে।

ইহার পর আদে ফলিতবিজ্ঞানের কথা। জ্যোতিষ (astronomy) বিষয়ে অফসন্ধানকারিগণ বলেন, হিন্দু পণ্ডিতের। যবনাচার্যাদের এই বিষয়ে পারদশিতার কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, এবং রোমক সিদ্ধান্ত ও পৌলক সিদ্ধান্তের বিষয়ও উল্লেখ আছে। কিন্তু ঠাহারা যে আলেকজাণ্ডিয়ার পণ্ডিতদের নিকট হইতে উক্ত বিজ্ঞান শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। তাঁহারা গ্রীক্ জ্যোতিষের থবর রাখিতেন, এই পর্যন্ত বলা যাইতে পারে। কয়েকটি বিদেশীয় শব্দ কংকৃত ভাষায় প্রবেশ লাভ করিয়াছে; হয়ত বিজ্ঞানের কোন কোন বিষয়ে তাহারা বিদেশের কাছে ঋণী ছিলেন, কিন্তু আর্য্য চিত্তাধারার মধ্যে তাহা

Religion, P 83-84):

<sup>821</sup> J. P. Mahaffy, "Greek Life and Thought" P. 48.

জীর্ণীভূত হইয়া যার। অক্তদিকে শোনা যার বে, হিন্দু-জ্যোতিক্যগুলের প্রতীকগুলির (Zodiac signs) সহিত প্রাচীন ব্যাবিলোনীয়ার সম্বদ্ধ আছে বলিয়া অম্মমিত হয়।

পুন: অঙ্গান্তের সর্বশ্রেষ্ঠ আবিষ্কার "শৃত্ত" (Zero) পদ্ধতি ভারতেই প্রথম উভূত হইয়াছে। আরবেরা হিন্দুদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করেন এবং বোড়শ শতানীতে (১৫৫৪ খৃঃ) ইহা Stipel কর্তৃক ইউরোপে প্রচারিত হয়। Spengler বলেন, "Zero, which probably contains a suggestion of the Indian idea of extension... introduced in Europe by Stipel in I554" (৪৩)।

সঙ্গীতের কথা। গানের সপ্তগ্রাম" হিন্দুদের দারাই কট। খুষ্টীয় যাই শতান্ধীতে পারশ্রের সমাট খসফ নৌসেরবানের অভিষেককালে একদল ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞকে ঐ দেশে লইয়া যাওয়া হয়। তাহাদেরই দারা পারস্তেভারতীয় স্করের "সপ্তগ্রাম" প্রচারিত হয়। এই সঙ্গীতজ্ঞদের বংশধরপণ এখনও পারস্তে বসবাস করিতেছে—তাঁহাদিগকে "লুরী" বা "লুল্লী" বলা হয় (৪৪) এই ঐতিহাসিক ঘটনাটি পারস্তে স্থবিদিত (৪৫)। পারসীকেরা কিছ

৪৩। Oswald Spengler, "The Decline of the West", p. 178. আজকালকার ইংরেজ লেথকেরা ইহা চাপিয়া যাইতে চাহেন। Thather and Sewel নামক আমেরিকান ঐতিহাসিকলয় বলেন, আরবেরা ইহা কোথা হইতে পাইয়াছে আমরা তাহা জানি না; আমরা আরবদের নিকট ইহা পাইয়াছি (Medieval History of Europe ক্রইব্য) কিন্তু জার্মাণ প্রাচ্যতন্ত্রবিশারদর্গণ বলেন, ইহা হিন্দুদের দ্বারা আবিষ্কৃত।

৪৪ বিখ্যাত ফাৰ্লী <u>সা</u>হিত্যিক মীৰ্জা মহম্মদ থা লেখককে উক্ত সংবাদ দেন। ৪৫। গান গাওয়া'-(to sing) ক্রিয়াপদের ফার্লী প্রতিশব্ব হইতেছে, Suridan বা-Suraidan; ইহা কি সংস্কৃত হইতে গৃহীত ?

'লগুপ্রামে'র নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া "ডো, রে, মি, ফা, ল, লা, ডো" নামকরণ করে; পরে আরবেরা উহা গ্রহণ করে এবং পঞ্চদশ শতাকীতে ইটালীয় ললীতক্ত Guido D'arizzo ইহাকে ইউরোপীয় সলীতের ভিত্তি করেন (২৬)। হিন্দুর সলীতের হুর পিথাগোরীয় সলীত-পদ্ধতি হইতে আলাদা; পিথাগোরীয় হুর গ্রীক্ খুষ্টান গির্জ্জায় গীত ও অহুস্তত হইত বা এখনও হয়—ৰাকী পাশ্চাত্যদেশের সর্ব্বত্ত হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত 'সপ্তগ্রাম' হ্রুরেইই নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ব্যবহৃত হইতেছে।

ভীবগ-বিজ্ঞানের কথা। প্রাচীন হিন্দুরা যে গ্রীক, আরব, পারস্য অথবা উজিপ্তের নিকট এই বিষয়ে ঋণী, তাহা কেহই বলেন না। ইহা তাহাদেরই গবেষণা বা অমুসদ্ধানের ফল। এই বিজ্ঞানের অনেক বিষয়েই তাহারা পুঝামপুঝরূপে অমুসদ্ধান করিয়াছেন (৪৭)। আরবেরা এই বিষয়ে হিন্দুদের কাছে বিশেষভাবে ঋণী এই কথা সর্ব্ববাদীসম্মত (৪৮)।

প্রাচীনকার্লে ভারতীয়ের। রসায়নের চর্চ্চা করিয়াছিলেন (৪৯)। কিন্ধ এই বিদ্যা আলকেমীর (Alchemy) সহিত বিজড়িত ছিল। বৌদ্ধ- সিদ্ধাচার্যাগণের 'অইসিদ্ধি' লাভের মধ্যে 'তরবারি সিদ্ধি', 'চক্ষুতে ঔষধ দিয়া আবোগ্য করা সিদ্ধি,' 'অমৃত (nectar) সিদ্ধি', 'বৃক্ষপত্রে ভর করিয়া আকাশে উদ্ধিয়া যাওয়া সিদ্ধি,' পিত্তলকে 'সোণা করা' (gold tincture) প্রভৃতির করোদের মধ্যে "পারাসিদ্ধির" সংবাদ পাওয়া যায় (৫০)। লামা ভারা-

<sup>86 |</sup> Encyclopaedia Brittanica.

sa। Hoernle—Hindu Anatomy এবং তৎক্কত অন্যান্য পুত্তক অধ্বয়।

अम्। Broeckelmann प्रः E. Browne अहेता।

<sup>82 |</sup> P. C. Roy-History of Hindu Chemistry.

e. 1 B. N. Datta-Mystic Tales of Lama Taranatha.

নাধ বলেন, সিদ্ধ নাগাব্দুনের 'অইসিদ্ধি' লাভের মধ্যে এইটি অন্যতম।
আঞ্চলকার কেমিইদের মতে সেই প্রাচীনমূগে নাগার্জ্নের Mercury
Sulphide প্রস্তুতকরণপ্রণালী আবিষ্কার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও প্রশংসনীয়।
ভারানাথ বলিয়াছেন, এই সিদ্ধাণ জনসাধারণের হিতার্থে এইগুলি
ব্যবহার ক্রিভেন। জনৈক সিদ্ধ্রুষ চক্রোগের ঔষধে সিদ্ধিলাভাক্তে
চীনদেশে গমন করেন এবং তথায় বছলোকের চকুংশীড়া নিরাময় করেন।

এই প্রকারে দেখা বার, 'আলকেমী' ঔষধ ও রসায়ন-বিজ্ঞানের ভিছিস্বরূপ হয়। কিন্তু ইউরোপের মধ্যযুগীয় 'আলকেমী'ও ভারতীয় সিদ্ধিলাভরূপ 'আলকেমী'র এক উৎপত্তির দাবী কেহ করেন না। ইউরোপীয়
"আলকেমী" ভারতীয়টির অপেকা আরও পরবর্ত্তীকালের, আর ভারতীয়
আলকেমী', ধর্মসাধনার অন্তর্গত ছিল। গ্রুনভেডেল বলেন, উভয়ের মধ্যে
কোন কোন বিষয়ে সৌসাদৃশ্য আছে; এবং বৌদ্ধ-সিদ্ধগণের কোন কোন
সক্ত আরবোপন্যাস ও ইউরোপীয় witchcraft-এর গল্পে প্রতিবিধিত দেখা
বার (৫১)। বরং ইহাই সম্ভবপর যে, ভারতীয় অন্যান্য বিদ্যার সহিতএই বিদ্যা আরবদের মধ্য দিয়া পাশ্চাতো প্রচারিত হয়।

প্রাচীন ভারতের কোন্ যুগে লিখন-পদ্ধতি প্রথম প্রচলিত হয় তাহা আৰু পর্যান্তও বিতর্কের বিষয়। সিন্ধু-সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে অনেক শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে; তর্মধ্যে অক্ষর অভিত আছে বলিয়া দ্বিরীকৃত হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যান্ত উহার পাঠোদ্ধারে কেহই কৃতকার্য্য হন নাই। Langdon বলেন ( e ২ ), এই লিপি হইতে ঐতিহাসিক যুগের ব্রাদ্ধী-

es | Ibid. Gruenwedel's Introduction to Edelsteinmine.

et | Langdon-Mahenjo-daro and Indus-Valley Civilization, Vol. II: Pp, 423-424,

কিশির বর্ণমালা উত্ত হইয়াছে। হান্টার মনে করেন (৫০), ইহার সহিত আদি এলামবাসীর (Proto-Elamite) লিশির লিখন-প্রণালীর বথেট্ট সাদৃশ্য আছে। আবার ফন্ হ্যাভেসী (৫৪) এই লিশির সহিত পরিনেসিয়ার অন্তঃপাতী ইটার বীপের কাঠ-খোদিত বিলুপ্ত লিপির সহিত আনেক সাদৃশাও দেখিতে পান। ইনি বলেন, উভয় লিপের উৎপত্তি এক, ইহার মধ্যে বীপের লিপি প্রাচীনতর রূপ রক্ষা করিয়াছে। হ্যাভেসী এই বীপের লিপির সহিত দক্ষিণ-পারস্যের আদি-এলামের লিপির সম্বন্ধ থাকিতে পারে বলিয়া মনে করেন, কিছু তিনি আবার মাশালের সহিত এই বিষয়ে এক মত যে, সিল্লু-সভ্যতার লিপিকে অন্তদেশ হইতে ধার-করা মনে করা আলো সক্ত হইবে না। অবস্ত এই সকল লিপির মধ্যে কতকটা পারস্পরিক মিল ও নৈকটা রহিয়াছে। ইহা সম্ভব যে, এই লিপিগুলির ভিত্তির মূলনীতি (underlying principles) এক, এবং ন্তন প্রভর-মূপের সময়াধীনকালে (Neolithic times) একস্থান হইতেই তাহাদের উৎপত্তি (common origin) হইয়াছে। কিছু এই লিপিগুলি প্রত্যেক জাতি ও তাহার ভাষাগত বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন (৫৫)।

ক্রতিহাসিক মুগের কথা। সাধারণ বিশ্বাস এই বে, বৈদিকমুগে অকর-বিলখন প্রণালী উভুত হয় নাই; তৎকালে লোকে শ্বতি ও শ্রুতির সাহায্যে লিখন-কার্যা, সমাধা করিত। কিন্ত শ্যামনী কৃষ্ণবর্মা প্রাচ্যবিভাবিশারদগণের

Mahenja-daro in Journal of Royal Asiatic Society, 1932.

es : Von Hevesy—"Oster inselschrift und Induschrift" in 'Orientalische Literatur Zeitung', Nov. 1934, Pp 665-674.

ee | Marshall, op, cit, Vol I p 41,

রোম অধিবেশনে এই বিষয়ে প্রবদ্ধ পাঠকালে বলেন, বৈদিকষুগে লিখন-প্রশালী অবিদিত ছিল না; ইহার পরোক্ষ প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে, পাশ্চান্ত্য পণ্ডিতদের মধ্যে আলেকজাগুরের অভিযান সময়ে (খৃ: পৃ: ৪র্থ শতান্ধী) ভারতীয়েরা লিখন-প্রশালী জানিত কিনা তদ্বিষয়ে মতবৈষ ও বাদাস্থাদ আছে। ম্যাক্ ক্রিন্ডলু বলেন, চক্রগুপ্ত মৌর্যোর সময়ে ভারতীয়াদের নিকট 'লিপি' অজ্ঞাত ছিল (৫৬); কিন্তু ক্যানিংহাম্ বলিয়াছেন (৫৭), আশোকের শিলালিপিগুলি ছইটি পৃথক প্রণালীর অক্ষরে লিখিত। একটি প্রণালীতে দক্ষিণ দিক হইতে বামে নিখিত হয়; এই লিপি আশোকের সাহাবাজগাড়ী (আফগান-সীমান্ত প্রদেশ) অমুশাসন এবং আরিয়ানা (Ariana, আফগানীস্থানের অন্তর্মন্তর্গী বর্ত্তমান হেরাট্ প্রদেশ) ও ইণ্ডো-সিথিয় রাজাদের মুদ্রায়অহিত দৃষ্ট হয়। অপর প্রণালীটি বামদিক হইতে ভানদিকে লিখিত হইয়াছে। এই অক্ষর-প্রণালী যে সকল পাণ্টলিয়ন ও আগাথ-কলেস্ নামক হেলেনিষ্টিক্ রাজগণ সিদ্ধুনুদের পরপারে রাজন্ম করিতেন তাঁহাদের মুদ্রায় মুদ্রিত দেখিতে পাওয়া যায়, আর অশোকের অবশিষ্ট শিল্পলিপিঞ্জিতিওও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

কোন সময়ে প্রথ্মোক্ত লিপি উদ্ভূত হয় অথবা কোধা হইতে এদেশে আমদানী হয় তদ্বিয়ে কেহ সঠিক কিছুই বলিতে পারেন না। টমান্ত্বলেন, ইহা অদেশজাত নহে; ইহার ভিত্তি ফিনিশীয় লিপিপদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত (৫৮)। খুঃ পুঃ ৭ম শতকের 'আরামেইক' (Aramaic)

<sup>(%)</sup> Mc. Crindle-Megasthenes, p. 69

ev. Cunningham—Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. I. p. 49, 187.

et | Thomas—Numismatic Chronicles, New series, III. p 29,

ভাষায় নিখিত একটি প্রস্তর-নিশি পাওয়া পিয়াছে। কেহ কেহ বলিতে চাহেন-বে, এই নিশি হইতেই পৃথিবীর-সমন্ত নিশি উত্ত হইয়াছে। সভাবত:ই ভারতীয় বর্ণমালাও তাহা হইতে বিবন্তিত বলিয়া, এই দল মনে করেন। ক্রিড্র উভয় দলেরই মত মূলত: এই বিষয়ে এক যে, সেমিটিক জাতীয় নিশি-পদ্ধতি হইতেই ভারতীয়েরা বর্ণমালা গ্রহণ করিয়াছে। হয়ত উত্তরের (এই অংশ আন্ধ ভারতের বাহিরে) এই সেমিটিক সম্পর্কিত নিশি (বাহাকে "থরোর্চ্ন নিশি" বলা হয় তাহা) উত্ত হইয়াছিল। কিছ ভারতের অভ্যন্তরে নিশির উৎপত্তি কি ?

এই বিষয়ে ক্যানিংহাম্ আরও বলেন, প্রথমোক্ত বর্ণমালাটি আণোকের রাজনের বাদশবর্ধ কালের, অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ ২৫১ সনের অধিক কালের হইবেনা; এবং দিতীয়টি প্রায় সেই ভারিখ অথবা প্রায় খৃঃ পৃঃ ২৪০ সনের হইবে। কিছ দেখা যায় যে, এই অক্ষর-প্রণালীটি সম্পূর্ণরূপে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে, সর্বপ্রশারের ধানি উক্ত অক্ষর বারা ব্যক্ত হয়; তাহা হইলে ইহা বহুপূর্বে হইতেই ব্যবহৃত হইতেছিল বলিয়া অবশ্র মানিতে হইবে। ইহার তারিখ খৃঃ পৃঃ ধর্ম শতকের শেষে তিনি নির্দ্ধারণ করেন (৫১)! ভারতীয় লিপি সম্পর্কে টমাস্ বলেন, ইহা স্বাধীনভাবেই উদ্ভাবন করা হয় (independently devised) এবং এই লিখন-প্রণালী স্থানীয়ভাবে পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছে (locally matured scheme of writing)। এই অভিমতের সহিত একমত হইরা ক্যানিংহাম বলিয়াছেন, তাঁহার দিয়ান্ত এই যে, ভারতীয় "পালি" অক্ষর (দিতীয়-প্রণালীকে তিনি উক্ত নামে অভিহিত করিয়াছেন) ভারতীয়দের বারা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবেই স্টে হয় (was a perfectly invention of the people of India) (৬০)।

es : Cunningham-Op, cit, p, 50.

<sup>· • · ·</sup> Cunningham-Op. cit. p. 52.

এতহারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল বে, বর্ছমানের ভারতীয় লিপি-সমূহের ভিত্তির বর্ণমালাটি (alphabet) ভারতীয়দের দারাই উদ্ভত। এই সিদাস্ত অমুসারে বলিতে পারা যায় যে, আলেকজাণ্ডারের সময় লিখন-প্রাালী ভারতীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল—এই মতে সন্দেহ করিবার যথেষ্ট কারৰ আছে। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের পরেই ভারতীয়েরা লিখিতে শিখিল, তাহা হইলে কোথা হইতে ভাহারা সেই বর্ণমালা প্রাপ্ত হয় ? ব্রাহ্মী অথবা অশোক-निभि धौकरमत्र निकर्ष इटेर्फ श्रुटीफ नम् ; वाविननीम भारतीक-कीनकनिभि (cuneiform characters) হইতে বা আরামেইক-ফিনিশীয় অক্ষর প্রপানী হইতে এই লিপি ধার করা নয়। ভাষাতত্ত্বিদর্গণ বলেন, ভারতীয় সংস্কৃতলিপি পুরামাত্রায় বৈজ্ঞানিক এবং ধ্পনি বা উচ্চারণ (phonetics) বিষয়ে সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। অক্রএব এই সম্পূর্ণতা লাভ করিতে, অর্থাৎ পরিপূর্ণতা বির্ত্তিত হইতে নিশ্চরই অনেক সময় লাগিয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের সময়ে ভারতীয়েরা লিখন-প্রণালী জানিত না, আর তাহার পৌত্তের সময়ে হঠাৎ নিজেদের মাথা হুইতে জগতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পূর্ণতা-প্রাপ্ত (most perfect) বর্ণমালা স্কৃষ্ট করিল, ইছা অযৌক্তিক কথা। ভারতীয় অক্ষর পদ্ধতি ভারতের আর্যাভাষীদের মন্তিক-প্রস্ত – ইহা আর্য্য অথবা হিন্দু-কৃষ্টি প্রস্ত। এইম্বলে ইহাও উল্লেখ-যোগ্য, কানিংহাম তাঁহার ১৮৭২-৭৩ খুষ্টাব্দের রিপোর্টে বলিয়াছেন (৬১) যে হারাপ্লায় প্রাপ্ত কতকগুলি শীলুমোহর তাঁহার হন্তগত হয়। ঐগুলির কোন কোন অক্ষরের সহিত ব্রাদ্ধী-লিপির সাদৃশ্য আছে বলিয়া তিনি মনে करतन (७२)। हालत नाक एकन-अत मक अहे रह मरहरक्षा--पाएपात हिलाकत হইতে ব্রান্ধী বর্ণমালার উদ্ভব; তিনি ''ব্রান্ধী-লিপির ক্তিপয় বর্ণের মূল সিন্ধু-লিপিতেই দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উভয় লিপির সমান আরুতি-বিশিষ্ট

Cunningham—Archeological Report, published in 1875 A. D. Vol ,5. P, 168,

চিছের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন" (৬৩)। তিনি আবার বলিয়াছেন, "স্থমেরীয় বা আদি-এলামীয় লিপির লকে সিন্ধুলিপির প্রতাক্ষ বা পরোক্ষ কোন সম্পর্ক নাই" (৬৪)। পুন: স্থামী শ্বরানন্দ বলেন, এই লিপি ভারতীয়। তেনে ইহার চাবী প্রাপ্ত হওয়া যায় (৬৫)। কিছু ইতিপ্র্কেই উক্ত হইয়াছে যে, সিন্ধুলিপি সম্বন্ধে সর্কজন-গৃহীত কোন সিন্ধান্তে এখনও কেহ উপনীত হইতে পারেন নাই। সিন্ধুসভ্যতার ভাগ্যে আর যাহাই থাকুক না কেন, ভারতের বর্জমান বর্ণমালা যে ভারতীয় আর্যাদের মন্তিক-প্রস্তুত, এবং ইহা তাহাদেরই ক্ষুষ্টির একটি দান তাহা অন্থীকার করিবার উপায় নাই। অশোকের সময়ে লিপি-মালা সম্পর্কে উল্নার বলেন এই সম্পর্কে সকলেই একমত যে, এই লিপি অশোকের করেক শতাকী পুর্ব্বে উন্নতিলাভ করিয়াছিল" (৬৬)।

এই প্রকারে দেখা যায় যে, প্রাচীন হিন্দু-কৃষ্টি আর্য্য-মন্তিক হইতেই উভূত ইইয়াছে। স্পেলু লারের ভাষায় Arya-cultureman বারাই ইহা বিবর্ত্তিত ইইয়াছে। বর্ত্তমানের ইউরোপীয় অথবা পৃথিবীর আদিম অধিবাসীদের ক্রায় প্রাচীন হিন্দুরা বিদেশীয়দের কাছে কৃষ্টি বিষয়ে হাতেথড়ি দেন নাই। অবশ্য Diffusion of culture বারা বিভিন্নদেশের সহিত তাঁহাদের কৃষ্টির আদান-প্রদান হইয়াছে। কোন কোন বিষয়ে তাঁহারা বৈদেশিকের নিকট ঋণী; কিছু ভ্রমারা তাঁহাদেত inventive এবং creative genius অত্যীকৃত হয়

७२-७७। कुक्र गाविस भाषामी-- ये ११२, १२८।

<sup>68 |</sup> Langdon—Mahenjo daro and Indus Valley Civilization, Vol. II. p. 423 424

et | Swami Sankarananda: "Rig-Vedic Culture of the Pre-Historic Indus." vol II.

<sup>\*\*</sup> A. C. Woolner—Asoka Text and Glossary, Pt, I, P. XVIII.

হর না। এই বিষয়ে ভক্টর ভাণ্ডারকার যথার্থই বলিয়াছেন, হিন্দু-সভ্যতা যাহা ভারত ও সিংহলের দর্মত দেখিতে পাওয়া যায় তাহা দর্মতোভাবে "আর্থা" : (The Hindu civilization that we see everywhere in India or Ceylon is essentially Aryan) (৬৭)।

## [ তিন ] মুসলমান সমাজ-বিজ্ঞান ১। ভারত ও ইসলাম।

আজ ভারতবর্ধ আর কেবলমাত্র বৈদিক-আর্য্যধর্মাবলন্ধীর দেশ নহে।
ভারত আর পুরাণ ও মৃতি করিত জমুদ্বাপের চাতুর্বর্ণাশ্রমীয় রাষ্ট্র নহে।
একদিকে তুর্ল জ্যাহিমবস্তা, আর অক্ত সব দিকে, সম্দ্র-মেখলাবেষ্টিত হইয়া যুক্তিবিহীন কার্মনিক আদর্শে নিমগ্র দেশ আর ভারত নহে। আজ ভারতের:
এক-তৃতীয়াংশ অহিন্দুর দেশ; ইহার সহিত বেদ ও পুরাণের কোন সম্বদ্ধনীই। ইহার আহ্মপত্য ভারতের বাহিরে এবং অম্বন্তেরণাও বাহির হইতেই
আবে। সেইজক্ত অ-হিন্দু ভারতের সমাজতত্বের বিষয় এম্বনে উল্লেখ করা
প্রশ্রোজন।

eq | D. R. Bhandarkar's Lectures on the "Ancient; History on the period from 650-325 B.c."

এই অ-হিন্দু ভারতের মধ্যে আরবের ইনলাম-ধর্মীয় লোকের সংখ্যা হিন্দুর পরই সংখ্যা-গরিষ্ঠ; তাঁহারাই ভারতীয়দের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বলিয়া কথিত হইতেছে। এইজন্ম তাঁহাদের সমাজতত্ব সম্বন্ধে অন্তস্কান আবিশ্রক। কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের সম্পর্কে অন্তস্কান করিবার পূর্বে প্রাচীন আরবের সহিত ভারতের সম্পর্ক জানা প্রয়োজন।

প্রাচীন ভারতীয়দের নিকট আরবদেশ অজ্ঞাত ছিল না। প্রাচীন ভারতীয় ছিল্দু বিদেশ সম্পর্কে কিছু লিপিবদ্ধ করিয়া যায় নাই [পৌরাণিক শাক্ষীপ, কুশদ্বীপ, শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতির গল্পগুলি বড়ই কল্লিত (বিষ্ণুপুরাণ, ১৷২২৷৫-৭) বাবেক জাতকের গল্প হইতেও কোন সংবাদ জ্ঞাত হওয়া যায় না]; কাজেই আমরা এই সম্পর্কে বিদেশীয়দের নিকট হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ করিতে বাধ্য। এইরূপ কথিত আছে, প্রাচীনকালের ভারত, মিশর ও ভূমধ্যসাগরীয় বাণিজ্ঞাক-মধ্যবিত্তিতা আরবদের হাত দিয়াই হইত (১)। এখনকার অন্তসন্ধানকারীদের

১। ভারতের সহিত ইসলাম-পূর্ব্ব আরবের সম্পর্কের পরিচায়ক তিনথানি প্রস্তর-ফলক পশ্চিম-ভারতের 'ভূজ' (Bhuj) নামক জায়পার গোরস্থানে আবিষ্কৃত হয়াছে। একথানি হিক্রভাষায় লিখিত জনৈক ইল্পীর কবরের মধ্যে প্রাপ্ত হয়য়াছে। তারিখ ১২৫ খ্যা বলিয়া অন্তমিত হয়। অপর তুইখানি দক্ষিণ-আরবের হিমইয়য়য়য় (Himyaritic) ভাষায় এবং অক্ষরে লিখিত। এইগুলি আরবের সাবাইয় (Sabaean) প্রস্তরলিপির অন্তর্গত। আরবের সভ্যতা সর্ক্য-প্রথম সাবাইয়-য়ৢগে দক্ষিণে বিবর্ত্তিত হয় (Hitti—History of the Arabs, PP, 30-66)। বোদাই মিউজিয়ামে এই ধরণের আর একথানি প্রস্তরলিপি রক্ষিত আছে। এই লিপি একটি নরমূর্ত্তির গাত্তে খোদিত হইয়ছে; মৃর্তিটির মন্তকে একটি টুপি এবং কোমর হইতে জান্ত পর্যন্ত loin-cloth আরা আক্রাদিত, আর বাকী সব অংশ অনাক্রাদিত। এই মৃর্তিটি 'waddab' নামক এক দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া অন্তমিত হয়। হিটি বলেন, দক্ষিণ-আরব-

বিবরণ এই যে প্রাচীন ভারতীয়ের। যেমন পূর্ব্ব-আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল তদ্রপ আরবেও ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্ব্বে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল (২)।

ইদলামেব আবির্ভাবের পর আরব নেতাদের লোন্প দৃষ্টি ভারতবর্ধের উপর পতিত হয়। কোরাণে যে ভাবত অজ্ঞাত ছিল তাহা মনে হয় না। ইচদী জনশ্রুতিতে পাওয়া যায় যে নোওয়ার এক পুত্র হামের সন্তান "হাতৃদ" ভারতে বদবাদ করিতে আদে। কোরাণেও উক্ত জনশ্রুতি আছে বলিয়া শোনা যায়। আবুল ফজলের 'আকবর-নামা' পুস্তকে এই ইদলামীয়

দের চক্র-দেবতার নাম ছিল Wadd (পৃ: ১০)। এতদার। নির্দ্ধারিত হয় তথ্য থে অতি প্রাচীনকাল হইতে আরবের। কার্য্যোপলক্ষে ভারতে আগমন করিতেন। ব্যবসায় নিশ্চয়ই এই কার্য্যের উপলক্ষ ছিল। এই বিষয়ে Epigraphia Iudica, Vol XIX; 1927-28, No, 54; "Three Semitic Inscriptions from Bhuj", Pp,300-330 দুইবা।

২। Margoliouth—The Rise and Development of Mahommedanism; Von Luschan—Rassen, Sprachen und Voelker; De Iacy O' Leary—Arabia before Mohammed দুইবা। পূর্ব-আফ্রিকায় হিন্দু-ছাপত্যের ভগ্নস্তুপ এবং ভারতীয় কুঁজ-বিশিষ্ট গরুর (Bos Indicus) নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। ১৯২৪ খুটান্দে জার্মান পণ্ডিত Dr. Friedrich জার্মানীব নরতান্তিক সোগাইটির এক বক্তৃতায় বলেন, বান্টু-নিগ্রো জাতির ভাষার মধ্যে অনেক ইণ্ডো-ইউরোপীয় শন্ধ (সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি) রহিয়াছে। তিনি লেখককে বলেন যে, প্রাচীন জার্মাণ-পূর্ব-আফ্রিকায় তিনি এমন একটি কৌম (২০০০ সংখ্যক) দেখিয়াছেন যাহারা বজ্বে খাটি ভারতীয়; কিন্তু তাহারা স্বীয় ভাষা বিশ্বত হওয়ায় নিজেদের উৎপত্তির কথাও ভূলিয়া পিয়াছে।

প্রবাদটি উল্লিখিত আছে। এইরূপ বলা হইয়াছে যে বাবা আদম স্বর্গ হইডে বিতাড়িত হইয়া মর্ত্যে দারণ দ্বীপে ( স্বর্গ দ্বীপ ? ) অবতরণপূর্বক বাসস্থল নির্মাণ করেন ( আমীর খন্সৌর ফার্শী কবিতা দ্রন্তব্য )। এই জন্মই সিংহলের Adam's Peak আজ পর্যন্তও মুসলমানদের নিকট একটি তীর্থস্থল হইয়া রহিয়াছে (৩)।

ইসলামীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্মিয়াদ খলিফাদের শাসনকালে মহম্মদ-বিন-কাশেমের সিন্ধু আক্রমণ হয়। কথিত অছে, লুক্তিত দ্রব্যসমূহের সহিত সেই সময় উদ্ভ পুষ্ঠে বোঝাই করিয়া ভারতীয় পুস্তকসমূহও আরব রাষ্ট্রে প্রেরিত হয়। তৎপর বোগদাদে আব্বাশীয় থলিফাদের শাসন সমযে বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয়দের তথায় সমাগম হয় এবং সংস্কৃত পুস্তকসমূহও আববী ভাষায় অনুদিত হইতে থাকে। কেহ কেহ আবার ইহাও বলেন যে বার্মেকী নামক আরব সামাজ্যের প্রধান মন্ত্রী বংশীয় লোকদের ভারাই এই ষোগাযোগ ঘনিষ্ঠ আকার ধারণ করে। এই বারমক বা বারমকীয বংশের ইতিহাস অতি রহস্তজনক। আরব ঐতিহাসিকগণ বলেন, আরবীয়ের এক পার্সিককে বাল্থ সহর হইতে ধরিয়। আনিয়া থলিফার নিকট হাজিব করে। সে তাহার পরিচয় প্রদানকালে বলে যে, সে একজন বারমাক এব: বলথের "নউ-বিহার মন্দিরে"র পুরোহিতের পুত্র (৪)। এই 'নউ-বিহার' শব্দেব উৎপত্তি লইয়া প্রাচীন আরব ভাষাতত্ত্ববিদেরা নানা গবেষণা করিয়াও উহার কোন কুলকিনারা করিতে পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষকালে ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ববিশারদগণ স্থির করেন যে এই শব্দ সংস্কৃত 'নব-বিহার' শব্দ হইতে উৎপন্ন! এককালে যাহা জারতৃষ্ট্রীয়দের অগ্নিপৃঞ্জার মন্দির ছিল তাহা পবে

৩। এই তীর্থস্থল সম্পর্কে Ibn Battutah's Travels এইবা।

chichte des Buddhismus in Indien, Pp 445, 543.

বৌদ্ধ বিহারে পরিণত হয় এবং মুদলমান যুগে ভাহা আবার মদজিদে পরিণত হয়। ইহার নিদর্শন ধ্বংসাবশেষ এখনও প্রাটকেরা দেখিতে পান। অধ্যাপক সাখাউ অফুমান করেন যে, হয়ত 'বারমকী' শব্দ সংস্কৃত "প্রাম্ক' বং 'পরমক' শব্দ হইতে উৎপর। ইহার অর্থ প্রধান ব্যক্তি, অর্থাৎ বিহারের অধ্যক্ষ। शिष्टि राजन, बान्ताभीय थनिक बान-मानस्टातत अधान উक्तित थानिम-हेरन বারমক-এর পিতা বল্থের বৌদ্ধ মন্দিরে 'বারমক' ( Barmak ), অর্থাৎ প্রধান পুরোহিত ছিলেন (e)। বারমেকীদের বংশের ইতিহাসে উল্লিথিত আহে যে, ভাগ্য-বিপর্যায়ের জন্ম ইহাদের একজন কাশ্মীরে আগ্রমন কবিয়াছিল। যাহা হউক, তাঁহার। জাতিতে পার্যাক ছিলেন এবং হয়ত এককালে হিন্দ-ঘেঁদা লোক ছিলেন। তাঁহাদের মন্ত্রীত্ব-দময়ে অনেক সংস্কৃত পুস্তক আরবী ভাষায় তর্জমা করা হয় এবং অনেক হিন্দু বোগদানের রাজ্বসভায় স্থান পায়। থলিফার দরবারে হিন্দু পাণ্ডিভাের প্রধান পৃষ্ঠ-পোষক ছিল এই বংশ (এই বিষয়ে সাথাউষের আলবেরুণী, পু: XXX1 দ্রেরা) (৬)। (আরবদের সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণের ফলে একদিকে সেমন সংস্কৃত পুত্তকসমূহ, হিন্দু বৈজ (৭) প্রভৃতি আরবের রাজসভাষ আনাত ছয় আবে একদিকে তদ্রপ অনেক ভারতীয় মুদলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়া

e | P. K. Hitti-History of the Arabs, p. 294; lbu-al-Faqih, Pp. 322-24; Tabari, Vol. 11, p. 1181; Ya-qut, Vol. 1V. p. 818

<sup>133.</sup> Subhan-Sufism, Its Saints and Shrines, p.

৭। হারুণ-উল্-রসিদ-এর হিন্দু-বৈজ্ঞের নাম ছিল "মান্ধা"; Brockel-mann—Geschischte des Arabischen Literatur, Vol. 1. p. 23 এইব্য।

আরব সামাজ্যের মধ্যে ধুব গাতনামা হন। লেখক বিভিন্ন প্রাচ্য-বিজা-বিশারদের পুস্তক হইতে এক্প্রকারের সাত জন ভারতীয়ের নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কার্ম্যাথীয় নামক সম্প্রদায় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কার্ম্যাথীয় নামক সম্প্রদায়ের সিরিয়া (সাম) শাদনকালে যিনি প্রধানমন্ত্রী হইয়াছিলেন তিনি কোন এক ভারতীয় বংশোদ্বৰ ব্যক্তি। তিনি একজন খুব বড় আরব-কবি ছিলেন। ই হার নাম ছিল ইবন কুদাগিন বা কুদ্রিম মাহমুদ বিন অল-হোদেন বিন সাহাক। ই হার পিতামহ সিন্ধদেশ হইতে তথায় আগমন করেন। ইনি ১৭১ খুঃ মারা যান (৮)। অপর একজন বড় পণ্ডিতের নাম বিন-জিহাদ বিন অল আরাবি। ইনি १৬৭ থঃ কুফা নগরে জনৈক সিদ্ধদেশীয় গোলামের পুত্রপে জন্মগ্রহণ করেন। হাশেমী আব্বাস ইহাকে মুক্ত করিয়া দেন। ইনি অল-মঞ্চলবের দত্তকপুত্র ও শিশ্ব ছিলেন। ইনি একজন বিখাতে বৈয়াকরণিক ও ছিলেন। তিনি যথন শিক্ষাদান করিতে থাকেন তথন তিনি অনেক ছাত্র পাইয়াছিলেন। তিনি সামারাতে ৮৪৪ খু: মারা যান। তাঁহার রচিত পুস্তক্ষমূহ লুপ্ত হইয়া গিয়াছে (১)। আরও একজনের নাম এখানে উল্লিখিত হইল যদিচ .ইহা অমীমাং দৈত ও তর্কের বিষয়। ইনি খ্যাতনামা শান্তবিৎ আবু হানিফা: তিনি ৮৯৫ খঃ মারা যান। তাঁহার পিতামহ ছিলেন থোরদান হইতে আনীত জনৈক গোলাম—নাম ছিল ওয়ানন্দ ( Wanand )। এই ছব্য Brockelmann তাঁহাকে পারসিক বংশীয় বলিয়া ধরিয়াছেন (১০)।

- ь। Goige's Carmathes, p. 151-152 এবং Brockelmann— Geschischte des Arabischen Literatur, Vol. 1, p. 85.
- Brockelmann—op. cit. Vol. I, Pp. 116-117; Browne—History of Persian Literature, p, 278.
  - 5. | Brockelmann—op. cit. Vol. I, p. 123.

মি: বাউনও তাঁহাকে পারসিক বলেন। কিন্তু তাঁহার পিতামহের নামটি সবিশেষ লক্ষণীয়; আনন্দ নামটি জারতুষ্টীয় না হইয়া ভারতীয় হইতে পারে।

যে কয়েকজন ইসলামীয় শাস্ত্র ও আইন ব্যাখ্যাতা উদ্ভূত হইয়াছিলেন ভাহাদের মধ্যে আবু হানিফা অক্তম। ভারতের বেশীর ভাগ ম্সলমান ভাঁহার মত মানিয়া চলেন।

জনৈক ভারতীয় মওলানা লেখককে বলিয়াছেন, আবু হানিফা জাঠবংশীয় ছিলেন। আরবগণ আফগানীস্থান আক্রমণকালে তাঁহার পিতামহকে ধরিয়া লইয়া যায়। আরবীভাষায় তাঁহাকে Zot বলা হইয়াছে। তিনি বলেন, এক সময়ে জাঠেরা আফগানীস্থান শাদন করিতেন, তজ্জন্য তথায় জাঠ জাতির অভিত্ব অসম্ভব নহে। মওলানা সাহেবের সংবাদ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই মনে হয়; কারণ পূর্ব্বোক্ত 'আনন্দ' নামটি হিন্দু নামেরই পরিচায়ক বলিয়া অন্থমান হয়। এক সময় পূর্ব্ব-পারস্থ হইতে উত্তর-ভারতের একাংশ পর্যান্ত 'খোরসান' নামে অভিহিত হইত এবং পারস্থের কারমান প্রদেশ পর্যান্ত জাঠদের বাসস্থান ছিল (১১)। কাজেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের এ-বিষয়ে ভ্রম হওয়া খুবই স্বাভাবিক। এই বিষয়ে সঠিক অন্তসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষণে লক্ষণীয় যে ইস্লাম-জাত স্থাধর্মের মধ্যে হিন্দুধর্মের প্রভাব পরি-লক্ষিত হয়। ইহার মধ্যে গুইটি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রভাব আবিদ্ধৃত হইয়াছে: (১) বৈদান্তিক ও (২) জৈন। অবশেষে, স্থফাদের যোগের প্রক্রিয়ার মধ্যে হিন্দুর যৌগিক প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য ও মিল প্রাপ্ত হওয়। যায়। পরলোকগত মওলভী ওয়াহেদ হোসেন বলিয়াছেন, এই মিল ধার করা নয়। তাঁহার অভিমত এই যে ইহা Parallelism in History-র নিয়মায়সারেই উভ্ত। কিন্তু অয়য়য়য়য়ন-কারীদের মতে ইহা Diffusion of Culture-এর ধারায়সারে হিন্দুর নিকট হইতে ধার করা। পারসো স্থফী-ধর্মের প্রথম উদ্ভবের সময় বায়্ছিদ বোভামী

<sup>&</sup>gt;> | Masudi—French Translation Vol. III. p. 254.

ভারতের সিদ্ধু প্রদেশে আদিয়া আবু আলি নামক জনৈক ভারতীয়ের নিকট হইতে শিক্ষা গ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ আবু আলির নিকট হইতেই বোন্ডামী হঠযোগের প্রক্রিয়াগুলি শিক্ষা করিয়া দেগুলি পারস্যে প্রচার করেন। পর্বেক্ষা জুনইদের শিশ্ব মনস্থর আল-হাল্লান্ধ নামক জনৈক স্থকী ভারতে আগমনকরেন। থলিফা যথন কাফের বলিয়া তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্ম অনুজ্ঞা প্রদান করেন তথন তাঁহার বিচারকালে এই তথ্য প্রকাশ পায় যে তিনি Rope-trick দেখিবার জন্মই ভারতে আদেন। তিনি বলিতেন যে তিনি শরীর ঘরজোড়া করিয়া ফুলাইতে পারিতেন, শৃন্মে উঠিতে পারিতেন, পুনর্জু নিয়া বিঘাস করিছেন ইত্যাদি (১২)। 'দম-মাদার' নামক স্থকী সম্প্রদায়ের মধ্যে 'দম' (প্রাণায়াম্) প্রক্রিয়া অভ্যাস করা হয়। নানাপ্রকারের গবেষণার পর নিরপেক্ষ অন্ধ্যক্ষানকারীদের মত এই যে, স্থকীধর্মে ভারতীয় ধর্মের প্রভাবের চিহ্ন স্পষ্ট ধরা পড়ে (১৩) এবং সকল প্রকারের মুসলমানদের "তসবীহ" (জপমালা) বৌদ্ধন

p. 431. Browne—A Literary History of Persia, Pt. 1,

১৩। স্ফৌধর্ম ও ভারতবর্ষের সহিত উহার সম্বন্ধ লইয়া বিভিন্ন ভাষায় নানা পুত্তক লিখিত হইয়াছে। ইহাদের ভিতর এখানে মাত্র কয়েকজনের মত বিবৃত করা হইল।

<sup>(</sup>i) The Legacy of Islam—Edited by Sir T. Arnold, 1931.—তিনি বলেন, বায়াজিদ্ বিস্তামী সম্ভবতঃ ভারতীয় অবৈতবাদ দাবা প্রভাবান্থিত হইয়া 'ফানা' (passing away of the self) এবং 'বাকা' (united life in God) মত উদ্ভ করেন (গঃ ২১৫)।

<sup>(</sup>ii) Encyclopaedia of Religion and Ethics—V.J. 8-এ বণিত হইয়াছে যে আবৃল আলি আল্মারি নামক বিখ্যাত মুদলমান পণ্ডিভ ও কবি ৯০০ খঃ জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বোগদাদে এক প্রকারের ভারতীয়

শব্মত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন যাহা জৈমধর্ম বলিয়াই অন্নমিত হয়। তিনি গাওয়ার জন্য পশু হনন করা অথবা তাহাদের কট্ট দেওয়া অন্যায় ও দ্ব-

(iii) John A. Subhan—Sufism, Its Saints and Shrines, 1938.—ইনি বলেন, স্ফীধৰ্মে পার্মিক, ভারতীয়, বৌদ্ধ এবং খৃষ্টীয় অতীক্রিয়বাদ (mysticism) প্রভৃতির প্রভাব আছে।

তিনি বলেন, বায়জিদ্ বিস্তামী জনৈক জারতৃষ্টীয়ের পৌত্র এবং সির্দ্ধেশের আব আলী তাঁহার স্থকীধর্ষের গুরু ছিলেন। তিনিই প্রথমে 'ফানা' (নিকাণ) মত প্রচার করেন। এই স্থফী মতে 'ধিকর' (Dhikr) এক প্রকারের খাদ-প্রখাদের প্রক্রিয়া বিশেষ। (প্র: ১৭—১০)।

- (iv) আবহুল কাদের—"বাঙ্গালার পলীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও ইসলাম" বিচিত্রা, চৈত্র, ১৩৩৫ সন।—তিনি বলেন, বস্তামির শিষ্য মাদার তৈকুর হয় গুরুর অথবা ভারতীয় কোন সাধকের নিকট হইতে স্বয়ং এই 'দম'-এর সাধনা শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। ইনি অসমান করেন আবু আলী ভারতীয় খাস-সাধনা জানিতেন। (পৃঃ ৫৪৩)
- (v) Jethwal Passram Gulraj—Sind and Its Sufis, 1924. ইনি বলেন যে বড় বড় স্ফোনের . বংশধর ও শিশ্বনের সংস্পর্শে আসিয়া তিনি এই বিখাসে উপনীত হইয়াছেন যে, এক সময়ে সিয়ু প্রদেশ আত্মবিদ্যা, যাহাকে স্ফোরা 'তসয়ুক' (Tasauuf or Theosophy) বলেন, তাহার একটা বড় গুপ্তবিভাব কেন্দ্র (great occult centre) ছিল। ইনি কুত্বসাহ নামক শতবর্ষীয় জনৈক পবিত্রাত্মা ব্যক্তির সাক্ষাংলাভ করেন। তিনি বলেন যে সিয়ুর কোহিস্থান জেলায় পর্বত শিথরে যোগীরা আসিতেন এবং বিভার্থীদের শিক্ষাদান করিতেন। তিনি নিজে এই শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। সিয়ুর জনৈক রড় স্থুকী সাহ লতিক (১৬৪০—১৬৯০ খু:) বোধ হয় এই

স্থানেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ইহাকে 'নানি', যেথানে নাগারা(যোগীরা) বাস করেন, বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কুতুবসাহ বলিতেন, এই স্থানে ইসলাম ও হিন্দুধর্মের কোন পার্থক্য নাই। (পু: ১২৭—১২৮)

- (vi) Moulvi Wahed Hossain—University Extension Lectures on Sufish.—Calcutta University—ইনি বলেন, সুফী অতীক্তিরবাদের সাধনার সহিত যোগদর্শনের অনেক মিল আছে। সুফীদের 'সগু ছগত' (plane) এর সহিত যোগদশনের সপ্রলোকের সাদৃশ্য রহিয়াছে। কিন্তু উভয় মতের 'লোক' (plane) বর্ণনায় পার্থক্য আছে য়িচচ কতকগুলির মধ্যে সৌসাদৃশ্যও রহিয়াছে। পুনঃ স্থফীদের "Six principles of psychic regions" যোগশাল্পের "য়উচকে" র সহিত কতকটা মিলে। ই হার মতে উভয়ের দার্শনিক চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত। তৎপর স্থফীমতের 'ইস্ক'ও 'মহবত' ধারণাতে বৈষ্ণব 'প্রেম'ও 'ভক্তির' প্রতিধ্বনি প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর স্থফীমতের 'ভিসাল' (union) ও 'হিজা' (separation) এবং বৈষ্ণবদের 'মিলন' ও 'বিরহ' প্রায় একই। তাহার মতে, স্থফী ও বৈষ্ণবদের প্রেম-সঙ্গীতের ভাবের একত্ব কেবল বৈষ্ণব কবিদের উপর স্থফীমতের প্রভাব বিস্থারে সন্থব হইয়াছে (Pp. 27-47).
- (vii) Von Kraemer—Islamische Striefnge: ইনি ক্নইান্টিনো-শোলস্-এর Dancing Dervish সম্প্রদায়ের একটি দলের গুপ্ত ধর্মপুত্তক পাইয়া উহার অম্বাদ করিয়া দেখাইয়াছেন যে তাহা "বেদাস্কসার" পুত্তকের সহিত মিলে! এই সম্প্রদায় জেলালুদ্দিন ক্রমী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত, ইহাদিগকে Melvi Secte বলা হয়। উপরোক্ত দরবেশ দল উর্জে বাছ তুলিয়া ঘুরিয়া মৃত্যু করে এবং দশা প্রাপ্ত হয়। বাঙ্গলার বৈষ্ণবদের নৃত্যের সহিত এই নৃত্যের সোসাদৃশ্য আছে। কন্তানিনাপলে বৈষ্ণবদের সহিত এই নৃত্যের কোসাদৃশ্য দেখিয়া লেথক আল্কর্যাহিত হন। তাহার ধারণা গোড়ীয় বৈষ্ণবের

দের নিকট হইতে গৃহীত হইয়াছে (১৪)। আরবদের হিন্দুদের "বৃদ্-পরতি'' (বৃদ্-পূজক) আখ্যা প্রদান দ্বারাই পণ্ডিতের। জন্তমান করেন যে তাহাদের সহিত বৌদ্ধদের ভারতের বাহিত্রেই প্রিচয় হইয়াছিল।

দরবেশদের নিকট এই বিষয়ে ঋণী। রুমীর দল বৈষ্ব স্প্রদায়ের পূর্কেই স্থাপিত।

- (viii) Nicholson—'The Mystics of Islam.— এই পুন্তকে তিনিও বলেন 'কনাহ' মতটি ভারত হইতে গৃহীত বলিয়াই তাঁথার বিশ্বাস। তাঁহার ধারণা, বায়জিদ্ বিস্তামী তদীয় গুক সিকুদেশের আবু আলীর নিকট হইতে এই তত্ত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আরও বলেন, বৌদ্ধ ধশ্মের প্রভাব স্ক্ষীদের সাধনার মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে ভারতীয় সন্ম্যাসীদের 'যোগাভ্যাস' অন্যতম।
- (ix) Goldzieher Vorlesungen—ইনি Von Kraemer-এর অন্থ-সন্ধানের উপর নিভর্ব করিয়া বলেন, ক্ষণীদের 'ধিকর' শাস-প্রক্রিয়াগুলি ভারতীয় মূল-উৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে (পৃঃ ১৭৬—১৭৭)।
- (x) P. K. Hiti—History of the Arabs, 2nd Edn, 1940—ইনি বলেন, ইসলামীয় ছিতীয় শতাব্দীতে স্থাপিয় খৃষ্টধর্ম, নব-প্লাণ্টনিক মত, গ্রুদ্টিকবাদ এবং বৌদ্ধর্ম হইতে অনেক তথ্য ও উপকরণ গ্রহণ করেন। আঘানী নামক আরব পুস্তক বৌদ্ধ-জীবনের একটি স্থন্দর স্থাপষ্ট চিত্র প্রদান করিয়াছেন (Aghani Vel, III, p, 24) এবং আল জাহিজের বণিত 'জিন্দিক' (Zirdiq, সন্ন্যাসিগণ হয় ভারতীয় সাধু, না হয় বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী অথবা তাহাদের অক্সকরণকারী দল ছিল (Gold zieheren Verlesungen Ueber den Islam. p. 160) প্র: ৪৩৫।
- (১৪) হিটি বলেন, জপমালা হিন্দুদের দারাই উভূত; কল্প মনে হয় ইহা মুসলমানেরা সাক্ষাৎভাবে পূর্কা-খৃষ্ঠীয় চার্চচ হইতে গ্রহণ করেন (পঃ ৪৬৮)।

## ২। ভারতীয়-মুসলমান সমাজতত্ত্ব

অতীতের এই চিত্রপট স্বরণ রাথিয়া ভারতীয়-ইদলামের দামাজিক অবস্থার অমুসন্ধান করিতে হইবে। ভারতীয়-মুগ্রমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দুর মনে ' ্এই ধারণা আছে যে, এই সমাজ সম্পূর্ণ বিজ্ঞাতীয় ও বৈদেশিক। উনবিংশ শতাকীর অনেক মুদলমান নেতাও তদ্রপ বলায় উক্ত ধারণা আরও বন্ধুল -ইট্যাচে । কিন্তু ঐতিহাসিক অসুসন্ধানের ফলে আজ জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে ্ষে ইসলাম ভিন্ন ভিন্ন দেশে বিভিন্ন রূপ ও আকার ধারণ করিয়াছে। পারত্তে ইদলাম পারদীক রূপ ধারণ করিয়াছে; প্রাচীন পারশ্রের (জারতুষ্টীয়) ছাপ ভারতে বিশেষভাবেই পরিলক্ষিত হয়। তদ্রপ উত্তর-আফি কার ইসলাম; ্সেখানে মারাবিটদের (ফ্রাসী—Marabouts) ভক্তি এবং আজ্ঞা পালন করায় भधानिष्ठांत भवाकाष्ठा अनर्भन कवा इया यवदीत्भ टेमलामी ममाक आठीन হিন্দু কৃষ্টির প্রভাব হইতে আজও মুক্ত হইতে পারে নাই। পশ্চিম-এশিয়ার ত্র্কিদের মধ্যে নৈষ্ঠিক স্থনীমত প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদের পুরাতন কৌমগত অনেক রীতি-নীতি আঁাকড়াইয়া ছিল বা আছে। কামালের তুর্কীরা প্রাচীন কৌষগত নাম প্রভৃতি গ্রহণ করিতেছে। আফগানীস্থানের লোকদের মধ্যে আইনে ও রীতিতে প্রাচীন সংস্কারের চিহ্ন ধরা পড়ে। এক্ষণে কথা এই, ভারতের অবস্থা কি ?

ঐতিহাসিকেরা বলেন, সিন্ধু প্রদেশে স্বব্ধকাল স্থায়ী আরব-শাসনের ষে স্পাংসাবশিষ্ট উপনিবেশ মনস্থবা সহরে ছিল তাহার মধ্যে ভারতীয় আচার-ব্যবহারের প্রভাব স্বস্পাইরূপে পরিলক্ষিত হইত।

তুকীদের দারা ভারত-বিজয়ের বহুপূর্ব্বেই ইবন্ হকল (Ibn Haukal) ও ইন্তাথি (Istakhri) নামক আরব ও পারসিক পর্যাটকেরা মনস্থরা সহরের মুসল-মানদের বিষয়ে বলিয়াছেন, এই দেশের রাজারা 'হিন্দ' এর রাজাদের ন্তার ইজার ও জামা পরিধান করেন ("The dress of the sovereigns of the

country resembled in the trousers and tunics that were worn by the kings of Hind)। ইবন্ হকল আরও বলিতেছেন যে, কোন কোন স্থানের মুগলমানেরা "কাফেরদের ন্তায় পোষাক পরিচ্ছদ পরিধান করে এবং দাড়ী রাথে ("wear the same dresses and let their beards grow in the same fashion as the infidels")। এতছারাই বোধগম্ম হয় যে অতি প্রাচীনকাল হইতেই বিদেশীয় মুগলমান হইতে বিভিন্নকত ভারতীয়ন্দ্রনান স্থাঞ্জা উঠিতেছিল (২৫)।

এতদ্বারা এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, প্রথম মুসলমান বিজেত্দলের বংশধরেরা বাহিক বেশভ্ষায় অন্তান্ত ভারতীয়দের ন্যায়ই রূপ ধারণ করিয়াছিল। মোগল-পূর্ব য়্পের বিজেত্বর্গের বংশধরগণ যে মধ্য-এশিয়া ও আফগানী-ভানের পোষাক পরিধান করিত তাহার প্রমাণ কি ? গৌড়ের স্থলতানদের আমলে ইউরোপায় পর্যাটক বার্ব্বোসা বান্ধলা পর্যাটনকালে বলিয়াছেন, এই স্থানের মুসলমান অভিজাতেরা ধুতি পরিধান করেন, এবং তহুপরি একট লম্বা পিরান' পরেন। তৎপর মুঘলয়ুগে স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে সমাট আকবর হিন্দু ও মুসলমানদের একছহুত্রাধীন করিয়া এক ধর্ম ও এক আচারব্যবহার দ্বারা একজাতীয়তা গঠনে প্রয়াদী হয়েন। তিনি ভারতীয় পানা, ভারতীয় পোষাক, ভারতীয় রাজসভার আদব-কায়দা, বিভিন্ন দেশের খানাপিনা, পোষাক-পরিচ্ছদ ও আদব-কায়দার সহিত্ মিলাইয়া সর্ব্ব বিষয়েই এক নৃতন ফ্যাসন প্রচলন করেন ( আবুল ফজলের 'আকবরনামা' ভইবা)। ফলে মোগল রাজসভায় এক নৃতন ধরণের রীতিনীতির উদ্ভব হয়; এবং ইহারই ফলে একটা মিশ্রিত ভাষাও উদ্ভব হয় যাহা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই বলিতে থাকে (এই বিষয়ে অধ্যাপক আজাদের "আবে হায়াং" ভাইবা)। এই মিশ্রিত

Vol. I, pp. 19-20; Elliot—Vol. II. p. 39.

ভাষারও ভিত্তি ইইতেছে দিল্লী ও তাহার আশেপাশের সৌরসেনী-প্রাক্তত্বাধা প্রস্তুত হিন্দী; ইহাকে আজকাল 'খড়িবোলী' বলা হয় (আজাদ বলেন 'ব্রুভভাষা' আরু সাকসেনা বলেন 'খড়িবোলী' ও 'ব্রুভভাষা' উভয়ই ভিত্তি)। বর্ত্তমানে এই মিশ্রিত ভাষার নাম হইতেছে "উদ্দু"; কিন্তু পূর্বেই হাকে হিন্দিবলা হইতে (১৬)। এই ভাষার প্রাধান্যের সময় কারসী আর রাজভাষা অথবা মুসলমান অভিজাতদের মাতৃভাষা রহিল না। সাকসেনা সত্যই বলিয়া-ছেন যে উদ্দু দারা ফার্সী বিতাছন ব্যাপারটিতে বিজিত কর্ত্রক বিজেতাকে পরাজিত করবার অফুটান বলিয়াই প্রতীত হয় (১৭); যেসন আদ্বলা-সাক্ষন ও ফরাসী-মিশ্রিত ইংরাজী, ফরাসী ভাষাকে ইংলত্তের রাজসভা ও অভিজাতদের মধ্য হইতে বিতাছন করে।

আজাদ বলেন, ইরাণ ও তুর্কাস্থানীদের ভারতীয় বংশধরগণ হিন্দুদের স্হিত ভঃরতকে মাতৃভূমি এবং তাহার ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া জানিতেন। ভাহারা ফারসী ছাড়িয়া এই উদ্ধৃতে লিখিতে আরম্ভ করিলেন ('আনে হায়াখ'

এই প্রকারে দেখা যায় যে কেন্দ্রাধীন মুঘল-শাসনের ফলে এক ঐতি-হাসিক ও এক কৃষ্টির প্রভাবে ভারত আবার একজাতীয়তা গঠনের পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু ধর্মান্ধতার প্রতিক্রিয়ার ফলে তাহা ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। তথ্যকথিত মুঘল-শাসনকে "জাতীয়" করিবার শেষ প্রচেষ্টা করেন দৈয়দ লাভ্রয় (১৮)। কিন্তু বিদেশীয় ইরানীয় ও তুরানী অভিজাতদের চক্রাম্ভে

- ১৬। পদ্মসিংহ শশ্মা হিন্দী, উর্দ্ধু ঔর হিন্দুস্থানী, পু: ১৫।
- 291 Rambabu Saxena—History of Urdu Literature, p. 6.
- ১৮। এই বিষয়ে Rapson এবং J. N. Sarkar—History of Aurangzeb স্থাইবা।

উহা সম্ভবপর হয় নাই (ইহাদেব পক্ষে ঐতিহাসিক কাঞ্চিধার ওকালতী দ্রষ্টবা)। হিন্দুর পুনরুখান হয় এবং হিন্দু রাজশক্তি পুনরায় বেশীর ভাগ ভারতকে করায়ত্ত করে। তথাপি, এই তথাকথিত মুঘলযুগ-প্রস্তু কৃষ্টি হিন্দুদের মধ্যে স্থান পাইয়াছিল।

এই যুগেব হিন্দু-মুদলনান একতাব শেষ চিহ্ন উদ্দু সাহিত্যের প্রথমাবস্থার কবিদেব লেখার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে । মুদল্মান কবি ফুঁগা বলিয়াছেন —

"আয় দেখ, আগর কুফ্ সে ইসলাম জুদা হৈ। পস চাহিয়ে তসবিহ মেঁ জুলার ন হোতা।'

আর একজন বলিতেছেন:

বৃদ্পরন্তিকো তোই দেলাম নেঁহী কহতে হৈঁ।
মৃতরিদ কেয়া হায় 'মির' এইদি মুদলমানীকা।"

কবি আকবর পর্যান্ত অনেক মুদলমান কবিই উদ্বৃতে জাতীয়ত। ভাবপূর্ণ কবিতা লিথিয়াছেন এবং হিন্দুও মুদলমান যে একই দেশের লোক তাহা পুন: পুন: বলিয়াছেন। এমন কি, বিথ্যাত কবি হালী ম্দলমানদের স্মবণ করাইয়া বলিয়াছেন,—

"রামকে হামরাহ চড়ী বন মেঁতু। পাগুবোঁ কো দাত ফিরী বন মেঁতু।।

তু আগব চাহতে হো মৃক্ক ীথৈর। ন কিসী হমওতনকো সমঝো গৈব।''

ক্র ষ্টিব অনাণনাংশেও উভয় জাতির মিলনের চিহ্ন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুস্স-মান্মুগের স্থপতি-কার্য্যের পরাকাষ্ঠা হইতেছে —তাঙ্গমহল। হাভেলের মতে (১৯) ইহা হিন্দু-বৌদ্ধ আর্টেরিই বংশগত সন্তান, কেবল ইসলামণ্মান্থবায়ী

<sup>131</sup> Havel—History of Indian Architecture.

প্রবেজনীয় পরিবর্ত্তন সংসাধন করা হইয়াছে। মুসলমান দেশসম্হের বিভিন্ন প্রকারের স্থপতি-কার্য্যের উৎপত্তি বিষয়ে অন্তসন্ধানকালে ভারতীয়-মুসলমান আটি সম্পর্কে হিটি বলিয়াছেন: "Indian, bearing clear marks of Hindu style" (২০)। এমন কি বাহিরেও তাহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে (২১)। এইস্থলে ইহাও শারণ রাখিতে হইবে যে, মুসলমানমূগে ভারতবর্ষ কার্রুক্যা, সৌখিন প্রব্যা, খাদ্যাদির বিবিধ ফলমূল, অনেক রাজনীতিক অন্তর্ভান ও প্রতিষ্ঠান এবং অন্তান্ত প্রবা বিদেশে হইতে গ্রহণ করিয়াছে (২২)। হিটি বলেন, কমলালেব, ইক্ষু, ভারত হইতে আরবদেশে মুসলমান মুগে প্রচলিত করা হয় (পৃঃ ৩৫১)। এই যুগের বিদেশাগত প্রব্যাসমূহ ভারতে বিশেষভাবে নিজের (acculturated) হইয়া গিয়াছে; এইজন্ত আজ বুঝা খুব সহজ নয় যে কোনটি প্রাচীন আর কোনটি মুসলমান মুগে আনীত। আজ ভারতে হিন্দু এবং মুসলমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে ভিন্ন ও পৃথক বলিলে সভ্যের অপলাপ করা হয় এবং তাহাদের পৃথক ও শ্বত্তীকরণকে ভবিষ্যতে মানবতার বিক্ল-কার্যা বলিয়াই পরিগণিত হইবে।

### ৩। ম্নলমান সমাজে 'লোকাচার'

ভারতে সংগঠিত এই প্রকারের ইসলামীয় সমাজে, লোকাচার (custom) বিশেষভাবে বলবং হইয়া আছে। অনেক স্থলে আইন বিষয়ে শরিছং (ধর্ম-আইন) প্রয়োগ হয় না, জাতিগত আগোর বা রেওয়াজ-রীতিই প্রয়োগ

- e Hitti-op. cit. p.260.
- ২১। হিটি বলেন, থলিফ al-Mutawakhil (৮৪৭-৮৬১পু:) সামার। নগরে যে প্রকাণ্ড মসজিদ নির্মাণ করেন তাহাতে ভারতীয় স্থাপতিকার্য্যের চিহ প্রকাশ পায় প্: ৪১৭।
- ২২। James Mill—History of India পুস্তকে প্রদত্ত তালিক। শুষ্টব্য ।

হয়। এই জন্ত লোকাচার এবং তৎপ্রস্ত আইন আদালতে গ্রাহ্ন হয়। (১)। এই বিষয়ে আদালতের অভিনত এই যে একটি বিশিষ্ট মৃদলমান জাতি তাহার জাতির আচারাদি (rules) মানিয়া চলিতেই বাধা ("The courts have held that Muslims of a particular castemust be bound by the rules of that caste.")

এই প্রকারে লোকাচার বা দেশাচার হিন্দু-সমাজের স্থায় মুসলমান সমাজের অনেক জায়গায় ঘাড়ে চাপিয়া আছে। মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিবাক এই সকল লোক প্রাচীন লোকাচার-বিমুক্ত হইতে পারে নাই।

#### ৪। উভয় ধর্মের ভাব-বিনিময়

এক্ষণে অন্তদন্ধানের বিষয়, উভয় সমাজের ধর্মের হাত-প্রতিহাতে কি নৃত্র বিবর্ত্তন হইয়াছে। একথা সত্য যে তুকি-মুসলমান আক্রমণের পর হিন্দুনমান্ধ তাহার পুরাতন খুঁটি ধরিয়া বসিয়া থাকে নাই। হিন্দু সমাজে বিপুল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে; বাহিরের আক্রমণ এবং আভ্যন্তরীণ কমঠাবছা সঞ্জাত সংরক্ষণশীলতার ফলে বর্ত্তমান হিন্দুসমাজ বিবর্ত্তিত হইয়াছে। এইমুগে রান্ধণেরে রচিত 'নিবন্ধ'গুলিই উক্ত পরিবর্ত্তনের সাক্ষ্য প্রদান করে এবং
বিজ্ঞানেশ্বর ও রঘুনন্দন প্রভৃতির নিবন্ধাদিই উহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এই কমঠবৃত্তির ফলে একদিকে যেমন হিন্দুর গোঁড়ামি ক্রমণা রন্ধিপ্রাপ্ত হয়, অন্তদিকে
তেমনি একটা উদার মতের আন্দোলন সর্বত্ত উদ্ভূত হয়। ভারতে ধর্মা
সংস্কারকেরা উদয় হইয়া হিন্দু ও মুসলমানদের একত্তিত করিবার জন্য
প্রমৃত্ত করেন: উত্তর-ভারতে এই প্রকারের আন্দোলনগুলিকে "সন্তম্ত"
বলা হয়। এক্ষণে দেখা যার যে এই আন্দোলনগুলি হিন্দু ও মুসলমান

S. Roy, 'Customs and Customary Law in British India, pp. 379-80.

উভ্নেরই গোঁড়ামি ও ধর্মাক্ষতার নিন্দা করে এবং তাঁহাদের ধর্মভাবকে এক নৃতন পাতে প্রবাহিত করিবার জন্য চেষ্টা করেন। ইহারা উভয় সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে একতা ও মৈত্রীভাব আনয়ন মানসে স্বিশেষ তংপর। ইহার অব্যবহিত পূর্ব্বেই স্থফীগণ হিন্দীভাষায় ধর্মভাষাত্মক প্রাদি দারা ঠাহাদের মত প্রচার করিতে থাকেন। কাশারে মহিলা সাধু লাল। বাক্যাণির (১৪শ খৃ:) উপদেশসমূহের মধ্যে উভয়ধর্মের ভাবধারাই বিভাষান (১)। জ্যেদীর 'পদ্মাবং' কাব্য ঐরপ আরেকটি প্রমাণ বলিয়া নরা যাইতে পারে। অনেকে বলেন, ফুফীমত দারা প্রভাবিত হইয়াই হিন্দুর সংস্কার আন্দোলন প্রবুদ্ধ হয়। কোন মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, ইসলাম ক্রকী আর্যাভাবধারার মধা দিয়া প্রচারিত হওয়ার ফলেই ভারত উহা এত সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় (২)। ইসলাম বা ইসলামীয় স্কুলীধর্ম হিন্দ-সমাজে কডটা প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা সঠিক নির্ণীত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু দেখা যায় যে "সন্ত" আন্দোলনের ফলে হিন্দু ও মুসলমান সমাজের মধান্তলে দণ্ডায়মান এরণ অক্ত ধর্মস্প্রাদায় (৩) সমন্তত হয়। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে ইদলামীয় ভাব, আচাব-ব্যবহার নানাভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। আবার কতকগুলি সম্প্রনায়ে হিন্দু ও মুদল-মান ভক্ত আছেন।

<sup>5 |</sup> Op. cit-p. 401.

Lala Vakyani—Grierson and Burneth in Royal Asiatic Society Monographs, XVII, 1920.

২। আবহুল কাদের—বিচিত্রা, 'বাঞ্চলার পল্লীগানে বৌদ্ধ-সাধনা ও 'ইসলাম'।

ত। M. Titus, "Indian Islam" Pp. 174-175; ইনি ১৬টি সম্প্রানাম করিয়াছেন, কিন্তু সমগ্র ভারতে ইহার সংখ্যা আর ও অনেক বিশী।

এরপ অনেক সম্প্রাদায় আছে যেগুলি হিন্দুর দারা স্থাপিত অথচ উহার মধ্যে অনেক মুসলমান ভক্তও আছেন, আবার এরপ মুসলমান প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ে হিন্দু ভক্ত আছেন। বান্ধালার নদীয়া জেলার 'সাহেবধনী' সম্প্রদায় ইহার প্রমাণ (৪)। পুন: মুসলমান ফকিরের হিন্দু শিষ্য এবং হিন্দু সাধুর মুদলমান মুরিদ (শিষ্য) আছে (e)। আবার অনেক মুদলমান ফকির গেরুয়া আলথাল্লা পরিধান করেন এবং কেহ কেহ গাতে ছাইও মাথেন (৬)। পুনরায় বান্ধালায় 'স্তাপীর' বা 'স্তানারায়ণ' পূজাতে উভয় ধর্মের সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার ভাবটিই ধরা পড়ে। সত্যনারায়ণ ব্রতকথায় আচে: "অতঃপর বন্দিৰ রহিম রামরূপ।—কোরাণ কেতাব আর কালিমা দংহতি। স্থবিথী পীরের পায় প্রচর প্রণতি। জয় জয় সত্যপীর, সনাতন দন্তগীর, দেবদেব জগতের নাথ। পূর্বে হয়ে দশমূর্তি, করিলে আপন কীর্ত্তি, সত্যপীর হইলে ইদানী।" মম্ম ও যাজ্ঞবন্ধ্য সংহিতার সহিত শরিয়ৎ বিধানের অমিল থাকিতে পারে. কিন্তু বাস্তব ধর্মসাধনক্ষেত্রে উভয় ধর্মসম্প্রদায়ের সাধকদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই জন্যই উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকালের স্থফী কবি নাজির বলিয়াছেন, "জ্মার গলে আউর বগল বীচ্মে কোরুআন্। আশিক হ্যায় जनानात ना हिन्दू ना मूननमान ॥"

ভারতবর্ষে মুসলমানদের মধ্যে পীর, ফ্রকির ও তাহাদের ক্বরকে সম্মান বা পূজা করা বিশেষভাবে প্রচলিত আছে। অশিক্ষিডদের নিকট ইহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত বিষয় বলিয়া গ্রাহ্য, যদিও নৈষ্ঠক মুসলমান শাস্ত্রজ্ঞের নিকট ইহা

- ह । क्यूनिविश्वी यक्षिक, "ननीया काश्नी", श्रः २६० ।
- বাঙ্গালার ষশোহর জেলার ৮কেশবানন্দ স্বামী লেখক ও অন্তান্ত বন্ধুদের
   বলিয়াছিলেন যে ঐ জেলায় তাঁহার ২,০০০ মুসলমান মন্ত্রশিষ্য ছিল।
- ভ। এই অফ্ষানটি একটু সন্ধান করিলেই দেখিতে পাওয়া ঘাইবে; M. Titus—op, cit. Pp. 166-167

খুবই হেয়! অফুসন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ
মন্দির বা স্কুপগুলির স্থানে এই পীর পূজা চলিতেছে! কাশ্মীরের জীয়ারংগুলির মধ্যে অনেকগুলিই এই প্রকারের স্থান (৭)! প্রত্নতত্ত্বিদ পি, মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন, বিহার প্রদেশে অশ্বথরক্ষের তলায় পীরস্থান দেখিলৈ
মনশ্চকে তাহা একটি বোধিসত্ত্বের স্কুপ বলিয়াহ নিরীক্ষণ করিতে হইবে।
বিহারে সাঁওতাল পরগণায় লেখক এই কথারই প্রমাণ পাইয়াছেন। একই
অশ্বথরক্ষতলে মুসলমানের পীরস্থল আছে, সেখানে হিন্দুও গিয়া পূজা
দেয় এবং সাঁওতালও আসিয়া তাহার 'বোং' দেবতার পূজা করে।

ইসলামের অভ্যুত্থানের পূর্বে বর্ত্তমান ইরাণের অন্তর্গত 'সীন্ডান' (প্রাচীন শক্তান) হইতে পূর্বে-ভারতের চট্ট্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত বৃহৎ ভূথতে মহাযানী বৌদ্ধ সিদ্ধাণ ভ্রমণ করিয়া লোকদের অলৌকিক ক্রিয়াদি দেখাইতেন, 'আল-কেমী'র সাহায্যে পিতলকে সোনা করিতে পারিতেন বলিয়া দাবী করিতেন, 'অমৃত' (Elixir of life) লাভ করিতেন, নানাপ্রকারের তান্ত্রিক তুক্তাক দেখাইতেন, লোকদের ঔষধ বিতরণ করিতেন, আকাশপথে একস্থান ইইতে অক্য একস্থানে যাইতেন ইত্যাদি (৮)। ভল্তেরা বলিতেন, ই'হারা অণিমা লঘিমাদি অন্তর্সিদ্ধি লাভ করিয়া এইপর কণ্ম করিতে পারগ হইতেন এবং সিদ্ধির ক্ষমতাবলে অনেকের কাল পূর্ব হইলে আকাশে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ সদারীরে স্বর্গে যাইতেন। ই'হাদের একটা মন্ত বেড় কেন্দ্র ছিল ''উদ্যান' বা ''ওভিয়ান" (বর্ত্তমান কাবল ও সোয়াট্ উপত্যকা)। কিন্তু এই বিস্তৃত ভূথতে ইসলামের প্রচার ও বৌদ্ধধন্মের অন্তর্জানের পর পীরদের আবিভূতি হইতে দেখা যায় এবং মুসলমান ফকিরদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি করিতে দেখা যায় এবং মুসলমান ফকিরদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডাদি করিতে দেখা বায়। তাঁহাদিগকেও কিমিভিনা কিমিয়াবিদ্যা অর্থাৎ রাসায়নিক বিদ্যার

<sup>9 |</sup> M. Titus—Op. cit. P. 252.

ь | B. N. Dutta-"Mystic Tales of Lama Taranatha".

ু প্রয়োগে পিত্তলকে সোনায় পরিণত করিয়া ভক্তদের বিমুগ্ধ করিতে দেখা যায়; আর ব্রাহ্মণ্য যোগী সাধু মহাপুরুষগণ বরাবরই 'কিমিয়াবিদ্যায়' পারদশিতা ভাহাদের সাধনার উচ্চাবস্থার লক্ষণ বা প্রমাণ বলিয়া মনে করেন!

এই পারম্পরিক ভাববিনিময় সম্পর্কে টাইটাস, বলেন, এই ব্যাপারে ইসলাম হিন্দুধর্মের উপর যে-প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তদপেক্ষা অধিক প্রভাব বিস্তার হিন্দুধর্ম ইসলামের উপর করিয়াছে (৯)। সমাজতাত্ত্বিক অন্তসন্ধান দারা বিভিন্নস্থান হইতে ইহাই প্রমাণিত হইয়াছে যে পুরাতন নবরূপে পুনরাগমন করিয়া থাকে। গ্রীস ও রোমের Paganism, গ্রীক্ Orthodox Church এবং রোমান Catholic Church-এ পুনরাবিভূতি হইয়াছে (১০)। ভারতেও তদ্রপ। বিভিন্ন হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে পুরাতন বিশ্বাস ও প্রথানমূহ উকির্শীক মারিতেছে, নাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে মাত্র কিন্তু লোকের মনস্তম্ব পরিবর্ত্তিত হয় নাই।

## ৪৷ মুসলমান জাতিতত্ত্ব

মুদলমান সমাজের সভ্যদের ও অফাস্ত ভারতীয়দের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্মে কোন পার্থকা নাই। তথাপি এই সকল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকদের ভিত্তর পার্থক্যের কথা কেন বলা হয় ? ইহার একটি কারণ এই মনে হয় যে, অতীত্ত্যুগের কতকগুলি বাহ্নিক জাতিতান্বিক ব্যবস্থাকে ধর্মক্ষেত্রে স্থান দিয়া কৃত্রিম বিভিন্নতার স্পষ্ট করা হইয়াছে বলিয়া উক্ত আপাতঃ-পার্থক্য দৃষ্ট ধ্য়। মরকো হইতে মধ্য-এশিয়ার তুর্কিস্থান পর্যান্ত যেসব মুসলমান জাতি

M. Titus-Op. cit P. 175.

১০। Sayce 'Hibbert Lectures' প্রভৃতি তাইবা।

আছে সেই দকল জাতীয় লোকেদের অনেকের সহিতই লেখকের বন্ধুত্ব ও মেশামেশি হইয়াছে; এই আলাপের ফলে তিনি উপলব্ধি করিয়াছেন যে ভারতীয় মুদলমানদের বেশভ্ষা, আচার-ব্যবহার ও মনস্তত্ব তাহাদের হইতে স্বতন্ত্র, বরঞ্চ হিন্দুদের সহিতই ভারতীয় মুদলমানদের মিল ও লাদৃশ্রের নৈকট্য রহিয়াছে এবং অক্সদেশীয় মুদলমানেরাও ভারতীয় মুদলমানদের অপরাপর সকল ভারতীয়দের সহিত একজাতীয় বলিয়াই গণ্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের নিকট সকলেই "হিন্দী" বা "হিন্দলী"।

কিন্ধ যেসব আপাতঃ পার্থকা ও প্রভেদ দৃষ্ট হয় তাহা প্রাচীন জাতিতাত্তিক ব্যবস্থা-প্রস্ত । মন্তকে শিখা ধারণ করা বৈদিক্যুগে ব্রাহ্মণদের গোল্ধ-পরিচায়ক ছিল। গোল্ডাম্নারে ১ হইতে ৫টি পর্যন্ত শিখা রাখা একটি কৃলের লক্ষণ ছিল, কিন্ধ আন্ধ 'টিকি' হিন্দুন্ত্বের পরিচায়ক হইয়াছে! প্রাচীনকালে বিভিন্ন কৌম বাহ্মিক বেশভ্যা ও পৃথক দেবতাদের দ্বারা পরস্পর বিভিন্নীকৃত হইত। দৃষ্টাস্ততঃ, গ্রীকেরা মন্তক্মুগুন করিত, শকেরা মাথার অর্দ্ধেক কামাইত (১), পারদেরা ক্ষদ্ধদেশ পর্যন্ত মাথায় চুল রাথিত, পারদিকেরা লম্বা দাঁড়ি রাখিত, কার্থেজিয়ানগণ লম্বা চুল রাখিত। প্রাচীন ক্ষিপ্রের সভ্যতার (২) যে ইতিহাস লিখিত হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় সর্ব্বপ্রথম যে-এশিয়াবাসীদের সহিত তাহাদের সাক্ষাং হয় প্রন্তরে তাহাদের প্রতিমৃত্তি আবিদ্ধুত হইয়াছে। চাঁচা গোঁপ ও দাঁড়িযুক্ত মুখ খোদিত রহিয়াছে; দেখিলেই ইহা একটি 'সেমিটিক' জাতীয় লোক বলিয়া প্রতীত হয়। অতঃপর ক্যারোর

SI E. W. Hopkins—"Origin and Evolution of Religion," Pp. 124-125.

Noret "From Tribes to Empire"; Hitti, 'History of 'the Arabs,' p. 33.

সৈশ্যদল যথন দিখিজয় উপলক্ষে ফিনিশীয়ায় আগমন করে তথন তাহাদের গোঁপ কামান ও দাঁডিয়্ক ম্থ দেথিয়াছিল। ইহা ফিনিশীয়দের জাতিতাত্ত্বিক লক্ষণ বলিতে হইবে। পুনঃ প্রাচীন সকল সেমিটিক জাতি শৃকরের মাংস ভক্ষণ করিত না। হয়ত এই সকল অস্ঠানের পশ্চাতে জাতিতত্ব সম্বন্ধীয় কোন টটেমিষ্টিক বা অন্ত কারণ নিহিত ছিল যাহা আজ ধরিতে পারা অসম্ভব। কিন্ত এইসব সেমিটিক জাতিতত্বগত অস্ঠান আজ ম্সলমানধর্মের লক্ষণ বলিয়া পরিগণিত হয়।

বিভিন্ন জাতির জাতিতাত্ত্বিক আচার-ব্যবহার আজ ভারতে ধর্মের বিশিষ্ট আদ বলিয়া বিবেচিত হইতেছে এবং তদ্বারা মনোমালিয়াও স্বষ্ট হইতেছে। মুসলমানের বলেন "ধুতিপরা হিন্দু",—কিন্তু "ইজার" ত মুসলমানের বৈশিষ্টা নহে। দক্ষিণ-আরবের লোকেরা দক্ষিণ-এশিয়ার লোকের গ্রায় lion-cloth (কোমরে জড়ান হাঁটু পর্যান্ত কাপড়) পরিধান করেন। দক্ষিণ 'হাকামিনি' বংশীয় সমাট দারায়ুদের যে-প্রস্তর-আলেখা "বেহিস্থানলিপি'তে আবিদ্ধৃত হইয়াছে ভাহাতে তাঁহার ইজার পরিহিত নাই। ডাং ধালা (৩) বলেন যে পারসিকেরা উত্তরের মেডীয় জাতির নিকট হইতে ইজার ও লম্বা জামা (Tunic) পরিধান করিতে শিক্ষা করেন এবং উত্তরের আরবেরা পারসিকদের নিকট হইতে 'আব্বাসীয়' মুগে ইজার ব্যবহার করিতে শিথেন (৪)। অক্তদিকে প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে 'বক্ষণ' দেবতার পশমী (fur) কোট পরিধানের বর্ণনা আছে। মেগান্থিনিস্ বলিয়াছেন, ভারতীয় ক্ষত্রিয়েরা পর্যান্ত লম্বা কোট পরিধান করিত। পুনং 'ইজারের' সংস্কৃত নাম 'চালন্স্' (Chalans) (৫), এই 'ইজার' মালয় দ্বীপ-

o | Dr. Dhalla, "Zoroastrian Civilization", p. 258

<sup>8 |</sup> Hitti, op. cit. p 334; Jahiz, "Bayan", Vol. III, p. 9 Dozy, "Noms des vitements", Pp. 203-204.

e | Hastings, "Encyclopaedia of Ethics and Religion," Vol. V. P. 47.

পুঞ্জেও ( যেখানে এককালে হিন্দুর সংস্কৃতি ও রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল ) 'চালন্দ্' নামেই পরিচিত। আবার সমুস্তগুপ্ত ও ২য় চক্রগুপ্তের আবিষ্কৃত মুদ্রায়ও অন্ধিত মৃথ্যির পরিধানে 'ইজার' আছে বলিয়া অন্ধমিত হয়। আল-বেরুণী ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, হিন্দু অভিজাতেরা এমন টিলা পায়প্রামা পরিধান করে যে তাহাদের পা দেখা যায় না (৬)। ইতিপ্র্বেই উজ্জ্বইয়াছে যে প্রথমযুগের আরব উপনিবেশিকগণ ভারতীয় ফ্যাসানের ইজার পরিধান করিতেন।

ইন্ধার ও চাপকান হিন্দুর পোষাক। ভারতীয় পোষাক বিভিন্নযুগে বিভিন্ন নাম পরিগ্রহ করিয়াছে (१)। এই প্রকারে দেখা যাইবে যে মাছরে বা বিছানায় খাওয়া ইসলামীয় লক্ষণ নহে। প্রাচীন গরীব পারসিকেরা (৮) খাছন্তব্য মাছরে এবং ধনী পারসিকেরা টেবিলে খাইভেন, আর প্রাচীন হিন্দুরা জলচৌকিতে (tripod) খাদ্য রাখিয়া খাইভেন। রাজপুতনা, পঞ্চাবের পার্ববিত্যাঞ্চল, আসমাম এবং মণিপুরেও এই প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু পূর্বা ও দক্ষিণ ভারতে এই প্রথা নাই; বোধ হয় বৈষ্ণবধর্ম ছারা ছুঁংমার্গ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ছইলে এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয়। বিষ্ণুপুরাণে (৩০১৯৮০) কাইনিমিত ত্রিপয়াদির উপরিছিত পাত্রে ভোজন করিবেনা বলিয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের শ্বতি 'হরিভক্তি বিলাস' গ্রন্থে তিনপায়া জলচৌকির উপর খাদ্যন্দ্রব্য রাখিয়া আহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছে (উক্ত পুন্তক গৌরাক্ষদেবের অফ্লডায় ভলীয় শিয়বৃন্ধ কর্ত্বক লিখিত হয়)!

নাধারণতঃ হিন্দুদের ধারণা আছে যে শিক-কাবাব, পোলাও, হালুয়া প্রভৃতি খাদ্য মুসলমানদের দারা এদেশে আনীত ও প্রচলিত হইয়াছে। অধ্যাপক আজাদ

<sup>&</sup>amp; | Alberuni-tr. by Sachun, p. 180-181

৭। প্রাচীন ভারতীয় পোষাক সম্পর্কে Rajendralal Mitra, "The Indo-Aryans" স্তষ্টব্য।

b | Dr. Dhalla-Zoroastrian Civilization, P. 188.

শেষোক্ত তুই প্রকারের খাদ্য মুসলমানদের দান বলিয়াছেন, কিন্তু আরবে চাউন উৎপন্ন হয় না এবং সভ্য হওয়ার পূর্বের চাউলকে বিষাক্ত খাছ্য বলিয়া মনে করিত (১): চাউল প্রাচীন ইরাণেও অজ্ঞাত ছিল। অন্যপক্ষে 'হেন' নামক এক জার্মান পণ্ডিত (১০) অফুসদ্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন যে ম্যাসিডোনীয়েরা ভারত হইতে পারস্থে চাউল আমদানী করিত, তথা হইতে উহা আবার গ্রীদে আনীত হইত। তিনি বলেন, সংস্কৃত ভাষায় চাউলের নাম ছিল 'ব্রীহি', এই শব্দ পারস্থ এবং পশ্চিম-এশিয়ার অক্সাক্ত ভাষায় Birini, Vrize, Brinj প্রভৃতি রূপ ধারণ করে এবং গ্রীসে গিয়া উহা আবার aruza রূপ ধারণ করে (ইংরেঞ্চী Rice, ফরাসী Riz, জার্মাণ Reis)। অন্তপক্ষে 'পোলাও'-এর সংস্কৃত নাম ছিল 'পলায়' (কোন কোন পুন্তকে আবার 'মাংসো-দন' বলা হইয়াছে )। বান্ধালা কাশীরাম দাসের মহাভারতেও এই শব্দ প্রাপ্ত হওয়া যায় "পলান্নে মিষ্টান্তে তারে করায় ভোজন''। সংস্কৃত পলান্নই ফার্শী 'পোলাও', তুকি 'পিলাফ' ( অর্থ 'সাদ। ভাত' ) রূপ ধারণ করিয়াছে। আকবরীতে যে-কয়েক প্রকারের পোলাও-এর উল্লেগ আছে তন্মধ্যে আট প্রকারের ভারতীয় পোলাও বলা হইয়াছে। তদ্রপ সংস্কৃত 'শূল্য মাংস' হালের 'শিক কাবাব' হইয়াছে। এই প্রকারে 'উল্লুপ্ত নাংস' ( স্কুশ্রত সংহিতা ৩৯৩) 'সামী কাবাব' নাম ধারণ করিয়াছে।

এই প্রকারে দেখা যায় যে হালুয়ারও 'সংযাব' বলিয়া একটা সংস্কৃত নাম আছে। হিন্দুরা ইহাকে 'মোহনভোগ' বলেন। তবে হালুয়া নামটি বৈদেশিক, যদিও বিভিন্নদেশে ইহার মাল (contents) বিভিন্ন আকার ধারণ করে। পুনরায় কেহ

ə | Ibn-al-Faqih—Pp. 181—182; Hitti-Op. cit, p. 335.

O. Schrader, "Real lexicon der Indogermanischen Altertuemerkunde"—P. 668.

কেহ বলিতেছেন 'কটি' শব্দটি আরবদেশ হইতে আমদানী হইয়াছে, আবার কেহ কেহ দাবী করিতেছেন যে ইহা পর্জ্বগাল হইতে আমদানীকত। কিন্তু লেখক কন্দানিলে এই বিষয়ে অসুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছেন যে উক্ত শব্দটি, আরবি, কার্শী অথবা তুর্কী নয়। পশ্চিম-এশিয়ার লোকেরা খান্বিরা (yeast) নারা প্রস্তুত কটি (loaf) আহার করেন, ইউরোপেও ভদ্ধেশ। কেবল 'Passover' পর্ব্ব উপলক্ষে ইহুদীরা unleavened bread (বিনা থান্বিরায় প্রস্তুত কটি বা চাপাটি চিরকালই ব্যবহার করেন, কিন্তু ভারতে বিনা খান্বিরায় প্রস্তুত কটি বা চাপাটি চিরকালই ব্যবহাত হইতেছে। লেখক অসুমান করেন যে, এই শব্দ সংস্কৃত 'পুরোডান্' হইতে আসিয়াছে; যথা: 'পুরোডান্'—পরোটা —রোটি। ফালীতে খান্বির প্রস্তুত কটিকে 'নান' বলে। পঞ্জাবের অনেকে তাহা ব্যবহার করেন, আফগানরাও ভদ্ধপ ব্যবহার করেন।

এইগুল এন্থলে আলোচনা করিবার কারণ এই যে, এবম্প্রকারের অন্তর্গান লইয়াই প্রতিনিয়ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভিন্নতা প্রদর্শন ও কটাক্ষণাত করা হয়। লেথক দিল্লা ও বালালায় হিন্দু ও মুসলমান বন্ধুদের গৃহে নিমন্ত্রিত হইয়া আহার করিয়াছেন; সেই উপলক্ষে তিনি দেখিয়াছেন যে, খাদ্য সম্বন্ধে স্থানীয় মুসলমানদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দুরই ন্তায় রীতি প্রচলিত আছে। বালালার মুসলমানেরা আহারের প্রথমে মিষ্টান্ন, পরে পাকৌড়ি আহার করেন না, কিন্তু পঞ্জাব ও দিল্লী প্রস্তৃতি অঞ্চলে হিন্দুর ন্তায় মুসলমানও এই প্রথা অন্ত্রসরণ করেন! এখানে একথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে হিন্দুর সহিত ভারতীয় মুসলমানদের রীতিনীতির যেটুকু প্রভেদ বা পার্থক্য বিদ্যমান আছে তাহা আরবদেশজাত নহে বরঞ্চ তাহা জারত্নীয়-পার্সিক সভ্যতা-প্রস্ত। ইহার কারণ এই যে ইসলামের অর্থ্রেক হইতেছে পারশ্র দেশ-সঞ্জাত।

#### ৫। পারস্পরিক সামাজিক অ-সহযোগ

বর্ত্তমানে ভারতীয় সমাজতত্ত্বর আলোচনাপ্রসঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক সামাজিক অসহবোগের কথা না বলিলে এদেশের সমাজতত্ত্বর একটি প্রধান তথ্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। হিন্দু ও মুসলমান কেহ কাহারও বাড়ীতে আহার করেন না; উভয়ের মধ্যে connubium (বিবাহ) নাই এবং commensality-ও (একত্রে বিদ্যা আহার) নাই। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ঘে হিন্দুই গোঁড়ামী করিয়া বিদেশী অথবা বিধর্মীর সহিত আহার করেন না। এই তথ্যটি বর্ত্তমানমূগে সত্য হইতে পারে, কিন্তু এই অফুষ্ঠানটি কি বরাবরই এইরূপ ছিল?

ইহা সভ্য বটে যে বৈদেশিক ম্সলমানদের দারা ভারত আক্রাস্ত হওয়ার পর হিন্দুসমাজ আত্মরক্ষার্থ কুর্মবৃত্তি অবলম্বন করিতে থাকে। এই সময়ে বিজ্ঞানেশরের মিতাক্ষরায় বৌদ্ধ ও তাজিকদের (আরব) সহিত বাক্যালাপ নিষিদ্ধ হইয়াছে, পদ্মাপুরাণে তৃরস্কের সহিত সংস্রব পরিতাগ করিতে বলা হইয়াছে। কিন্তু এইগুলি সদিছ্যামাত্র (pious wish)! কারণ ইতিহাস বলিতেছে যে বিজ্ঞানেশরের দেশের রাষ্ট্রকৃট রাজারা সিন্ধুদেশের আরবদের ক্রমাগত সাহায়্য প্রদান করিয়া তাহাদের শক্র প্রজ্জের প্রতিহার রাজাদের বিপক্ষতাচারণ করিয়াছিল। তাহাদের কাছে ধর্ম অপেক্ষা ব্যক্তিগত স্বার্থ বড় হইয়া দেখা দেয়! তৎপর পদ্মাপুরাণ খোদই ছঃখ করিতেছে যে, কলিকালে লোকে তুরস্কদের সহিত মিলিতেছে! ইতিহাস বলে (১) যে প্রথম হইতেই মগধে একদল বৌদ্ধ-ভিক্ষ্ তুর্কদের সহিত মিলিয়াছিল এবং বান্দালায় গোড়া হইতেই একদল বাক্ষণ্যবাদীয় লোক ও অভিজ্ঞাত বক্তিয়ার খিলিজির সহিত মিলিত হয়।

১। Lama Taranath, History of Buddhism in India' tr. into German by Schiefner; বান্ধালা বিষয়ে মুসলমানদের লিখিত ফাসি ইতিহাস দ্রষ্ট্রা।

একশে আমাদের অন্থগন্ধানের বিষয় হইতেছে, কোন্ সময় হইতে উভয়ের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক ছিন্ন হয়? মুসলমানেরা বলেন, হিন্দুরা 'ম্পর্শদোষ' প্রণোদিত হইয়া আগে তাঁহাদের সহিত আহারাদি বন্ধ করেন, পরে মুসলমানের উহার পান্টা প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্ত হিন্দুর হাতে থাওয়া-দাওয়া বন্ধা করিয়া দেয়। এই অভিমত কি কোন ঐতিহাসিক তথ্যের উপর স্থাপিত? সমাট জাহালীরের সেনাপতি থাজাহান লোদীর আদেশে নিয়মত্লা নামক এক ব্যক্তি জারা 'আফগান জাতির ইতিহাস' নামক একথানা পুত্তক লিথিত হয় (২)। উক্ত পুত্তকে দেখা যায় যে ঘোরের একজন রাজপুত্র পলাইয়া আসিয়া দিল্লীর এক মন্দিরের মধ্যে তিন বৎসর লুকায়িত থাকেন। এই ঘটনাটি পৃথিবাজের সময়ে সংঘটিত হয় বলিয়া অন্থমান করা যাইতে পারে। কবি চাদের "পৃথিবাজ রাসো" নামক বীর-কাব্যে এই ঘটনাটিই প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। তাহাতে বলা হইয়াছে যে চিত্রলেথা নামক এক 'গরুর' কুমারীকে লইয়া সাহাবুদ্দীন ঘোরীর সহিত ঘোরের এক রাজপুত্রের বিবাদ উপস্থিত হয় এবং দিলীতে সে পৃথিবাজের শরণাগত হয়। ইহা হইতেই পৃথিবাজ ও ঘোরীর মধ্যে মনোমালিক্তের ফলে যুদ্ধ হয়।

এখানে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, এই ব্যাপারে হিন্দুর স্পর্শদোষ কোথায় গোল? আর এই মুসলমান রাজকুমার কি হিন্দুর মন্দিরে বা হিন্দুর আশ্রেরে থাকিয়া হিন্দুর সঙ্গে অথবা তাহাদের হাতে খান নাই? ফার্শী কবি সেথ সাদী তাঁহার "বোন্ডান" নামক পুন্তকে লিথিয়াছেন যে তিনি যথন সোমনাথ মন্দির দর্শনে আসেন তখন পাণ্ডাদের দারা প্রতিমার অলৌকিক ক্ষমতা প্রদশিত হইলে তিনি তাহাতে অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়াছিলেন। এই অবিশ্বাসের হাসিতে পাণ্ডারা তাহাদের দেবতার অলৌকিক ক্ষমতা

Neeamatullah, "History of the Afghaus", tr. by Dorn.

প্রদর্শনের পশ্চাতে যে কোনরূপ জুয়াচুরী বা শঠতা নাই তাহা তাহার নিকট সন্দেহাতীতরূপে প্রতিপন্ন করিবার জন্য তাঁহাকে মন্দিরের গর্ভগৃহে একদিন রাথিয়াছিল ( তিনি বলেন, এই জুয়াচুরি তিনি ধরিয়া ফেলেন)। এই খলে জিজ্ঞাসা করা ঘাইতে পারে যে তথন হিন্দুর স্পর্শদোষ কোথায় ছিল ? আর সাদী যথন পশ্চিম-ভারতে ভ্রমণ করিতেন তথন তিনি আহার করিতেন কোথায় ? মুদলমানদের দারা ভারত আক্রমণের পুর্বেইবন খোরদাদবে প্রভৃতি অনেক আরব-পর্যাটক ভারত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ভ্রমণকালে তাঁহারা কি তাঁহাদের ম্বপাকেই গাইতেন, না হিন্দুর বাড়ীতেই থাকিতেন ও খাইতেন? আল-বেরুণী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং ব্রাহ্মণদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। তাঁহার পুতকেব এক জায়গায় তিনি বলিয়াছেন—তিনি দেখিয়াছেন যে ব্রান্ধণের। নিজেদের আগ্রীয়দের সহিত একপাত্রে আহার করেন। অবশ্র অনেক ব্রাহ্মণ ইহা পছন্দ করেন না (৩)। এখানে জিজ্ঞান্ত যে আল-বেরুণীর সহিত ব্রাহ্মণদের মিলিবার কালে বরাবরই কি তাঁহারা নিজেদের গা বাঁচাইয়া চলিতেন এবং পার্মিক পণ্ডিতকে কেবল স্থপাকে থাইতে হইত ? ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, খু: ১০ম শতাব্দী হইতে তুকি-বিজয় পর্যান্ত অনেক

৩। Alberunia উক্ত সাক্ষ্য হইতে এই তথ্যই প্রাপ্ত হওয়া যায় য়ে এক সময়ে হিন্দুরাও আনেকের সহিত এক থালায়ও থাইতেন। কিছু এই রীতি আজ মৃসলমানী বলিয়া গণ্য হয়!

পুন:—বায়ুপুরাণে (৩০।৬৪।৬৭) দেবতাদের মধ্যে চাতৃর্বর্ণ্য থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা দকলে একত্ত্বে ভোজন করেন বলিয়া উল্লেখ আছে। ইহা কি ভূতপূর্ব্ব মানব অমর দেবতাদের মর মানবের রীতি অন্থসরণ-সঞ্জাত ? দেবসমাজ মানব-সমাজেরই প্রতিচ্ছবি। সেই জন্য এক সময়ে সর্ব্ব বর্ণের লোকেরা একত্বে ভোজন করিত বলিয়া জানা যায়।

মুসলমান ফকির ভারতে আসেন এবং হিন্দু রাজাদের দ্বারা সাদরে গৃহীত হন। সেথ চিন্তিকে আজমীরের রাজসভায় এবং সেথ তাব্রিজীকে বাঙ্গালায় লক্ষণসেনের সভায় ('সেথ শুভোদয়া' স্রপ্তব্য) দেখা যায়। ইহা হইতে অফুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালের হিন্দুরা বিদেশী বা ভিন্নধর্মীদের হইতে ছুৎমার্গী ও আগুসকোচিত হইয়া থাকিতেন না (৪)।

অন্যদিকে মুসলমানপক্ষীয় উত্তরের প্রতিবাদে এইসব তথ্য হাজির করিয়া দেখান যায় যে মুসলমানগণ স্থীয় ধর্মাক্ষশাসনের আজ্ঞাধীন হইয়া বিধর্মীর হাতে থাননা। ইবন্ বেটুটা নিজের ভ্রমণবৃত্তাস্তে বলিয়াছেন যে যবদ্বীপ দর্শনের পর জাহাজের চীনা পরিচালনাধ্যক্ষ (কাপ্তেন) তাঁহাকে তাঁহাদের সঙ্গে চীনে যাইতে অক্সরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাহাতে অন্থীকার করেন; কারণ তাহারা বিধর্মী, তাহাদের খাদ্য খাজ্যা আইন বা ধর্মসঙ্গত নহে (but I declined, because being infidels it is not lawful to to eat their food) (৫)।

চৈতন্যের সময় ব্রহ্ম হরিদাস ঠাকুরের বিরুদ্ধে কাজী মূলুৰুপতির নিকট যথন এই অভিযোগ আনীত হইল যে তিনি মূসলমান হইয়া হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তথন মূলুকপতি হরিদাস ঠাকুরকে সংঘাধন করিয়া বলিলেন: ''আমরা হিন্দুরে দেখি নাই থাই ভাত।

তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশজাত।" ( চৈতন্যভাগবত—আ, ১৬শ অধ্যায় ) ইহা হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় যে মুসলমানধর্মেই বিধর্মীর হস্তে

৪। পৌরাণিক গল্পে আছে যে নারদ খেতদীপ গমন করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে ডা: ব্রজেন্সনাথ শীলের "Narad's Visit to Svetadwip" দুষ্টব্য। তল্পেও উল্লিখিত আছে যে বশিষ্ঠ চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন। তল্পের চীনাচার"ই তাহার ভোতক।

e: Selections from the Travels of Ibn Battuta, tr. by H. Gibb. P. 279.

আহার করা নিষিদ্ধ আছে। চতুর্দশ শতাব্দীতেই মুদলমানেরা হিন্দুর সঙ্গে খাইতেন না। তাহা হইলে হিন্দুর ছুঁৎমার্গের পাণ্টা জবাবেই যে মুদলমানেরাও হিন্দুদের হাতে খান না, এই জবাব টিকিতে পারে না।

যদি কোথাও (ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব বাদে) মুসলমান হিন্দুর হাতে থান তাহা হইলে প্রান্ধানর নায় অন্ততঃ বাঙ্লায় 'কাচ্চী' বা 'পান্ধী' থানার পার্থক্য রক্ষা করেন। এই আহারও গ্রামাঞ্চলে ফকির, ভিথারী শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। যেথানে মুসলমান চাষী প্রজারা হিন্দু জমিদারের বাড়ীতে কোন ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে থায় সেই স্থলে 'পান্ধী' থানা, অর্থাৎ ফলমূল, লুচি, মিষ্টান্ন প্রভৃতি থায়। এতদ্বারা ব্রা ধায় যে এই বিষয়ে মুসলমান সমাজে ম্পর্শদোষ প্রবেশ করিয়াছে।

মুসলমানদের লিখিত ইতিহাস বলে যে সম্রাট জাহালীর কাশ্মীর গমন-কালে পানপুর নামক স্থানে দেখিতে পান যে তথায় মুসলমান রাজাদের 'রাজা' উপাধি আছে; তাঁহারা হিন্দুদের কন্যা বিবাহ দেন। তিনি ইহা বন্ধ করিয়া দেন (৬)। সাজাহানও পঞ্জাবের পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রকারের বিবাহ নিষিদ্ধ করিয়া দেন (৭)।

পূর্ববঙ্গের একটা প্রবাদ কাহিনী আছে যে সোনারগাঁ-এর একজন মুসলমান হন, কিন্তু পূর্ব্বের ক্রায় তিনি স্বগৃহেই বসবাস করিতে থাকেন। জাহার মুসলমান ধর্মগুরু বলেন, "আমি তোমার বাড়ী যাওয়ার সময় তাহা কি

৬। 'Waqicat-i-Jahangiri', tr. by Elliot & Dowson, Vol, VI, P. 376; Qazvini, 'Badsanama' ff, P. 444-445; quoted by প্রিরামশর্মা, in 'ম্সলমান রাজত্বে হিন্দুধর্ম প্রচার', 'হিন্দু মিশন', ৪৯শ সংখ্যা।

Abdul Hamid Lahori—Quoted in Surkar's 'History of Aurangzeb'.

প্রকারে অস্ত হিন্দুদের বাড়ীর মধ্য হইতে চিনিয়া লইব ?" তথন ভক্ত বলিলেন, "আমি বাড়ীর সন্মুখে নিশানা (চিহু) স্বরূপ একটা ঝাঁটা বাঁধিয়া রাখিব।" কিন্তু পার্খবর্তী বাড়ীর হিন্দুরা গুরুকে হয়রান করিবার জন্য সকলেই নিজ নিজ বাড়ীর সন্মুখে ঝাঁটা বাঁধিয়া রাখে। ইহাতে ভক্তের বাড়ী চিনিয়া লইতে না পারার অজ্বহাত বা নানা কারণ লইয়া গুরু স্থানীয় ম্সলমান শাসনকর্তার নিকট নালিশ করিয়া বলেন যে পল্লীশুদ্ধ হিন্দুদের মুসলমান করা হউক। অবশেষে কার্যতঃ তাহাই হওয়ায় সমস্যা মীমাংসিত হয় (৮)।

আবার ইহারও প্রমাণ আছে যে মুসলমান আক্রমণের সময়ে এবং শাসনের প্রথমযুগে অনেক হিন্দু মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিবার পরও পৈতৃক ধর্মে প্রতাবর্তন করিয়াছেন। আল-বেরুণী একথা স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন; 'চাকনামা'য় ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পুনঃ, বাঙ্গলার ব্রাহ্মণদের কুলজীগ্রন্থে দেখা যায় যে কোন কোন বংশে 'যবনদোষ' ঘটিয়াছিল, কোন কোন বংশে মুসলমান রক্ষও প্রবেশ করিয়াছিল। কেহ আবার মুসলমান হইয়াও পুনরায় পুরাতন সমাজে প্রতাবর্ত্তন করিয়াছেন। "নেলকুলীন সমাজে মুসলমান-প্রভাব" হইয়াছিল: "সর্বানন্দস্য আর্ত্তি চট জটাথোড অত্র ত্র্মারখানস্য কন্যা বিবাহ জাতিদোয়ং (কুলপঞ্জিকা, পৃ ২৪।১); বৃহম্পতিজ গোপাল বন্দোর প্রথমে স্বক্তেদ দোষ ঘটে (দোষতন্ত্র প্রকাণ)। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে তিনি একবার মুসলমান হইয়াছিলেন। পুনঃ "কাশীস্থত হরিহর ফুলিয়ার মুখোটী। ভাল বিভা হৈল তোমায় জুনিখানের বেটি"।। (কুলতন্ত্ব-প্রকাশিনী)। আবাব 'খড়দহমেল'-এর প্রধান কুলীন মুখোটীবংশীয় কামদেব পণ্ডিতের সপ্তপুত্রই নানা দোষাপ্রিত ছিল; তার্মধ্যে তাঁহার প্রীকণ্ঠ নামক এক পুত্রে যবন পরিবাদ এবং তাঁহার আর এক পুত্র ভাস্করে ''যবনী-গমন দোষ' (মেলরহস্য) ঘটে (১)।

৮। Romance of an Eastern Capital खहेगु।

<sup>্</sup>ন। নগেব্রনাথ বস্থ—"বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাহ্মণকাণ্ড, ৩য় ভাগ, পৃঃ ১৫৩।

বিখ্যাত কুলীন পুরাই গান্ধূলীর পুত্র শৌরী যবনদোষে কুলচ্যুত হয়েন। পরে শুভরাজ খান শৌরীর কন্যার রূপে বিমোহিত হইয়া তাহাকে বলপূর্বক হরণ করিয়া বিবাহ করিয়া যবনদোষ প্রাপ্ত হইলেন। প্রবাদ এইরূপ ষে "শৌরীর জ্ঞীর গভে যবনের উরুরে ঐ কন্যা জন্মে" (দোষোল্লাস)।

মুসলমান-শাসনের প্রথমযুগের বাঙ্গালার সমাজের অবস্থা নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক
দুইটি হইতে কথঞ্চিৎ বোধগমা হইবে। দোষতন্ত্রপ্রকাশে (১০) উল্লিখিত আছে:

"কাজীর বেটা জাফর আলী নবাই বান্দারে। নন্দো বন্দোা স্থতা থরে আফিঙ্গ বিহরে"।।

**অ**াবার

শিকাশীখর স্থাত হরিহর ফুলিয়ার মুখ্টী।
ভাল বিভা ছিল তার জুনিথার বেটী।।"
পুন: বারেন্দ্র শ্রেণীর "কুল-সম্বন্ধ নির্ণয়—বিশেষ কাও" গ্রন্থ বলিতেছে,
"ভাতৃড়ী প্রচণ্ড থাঁ রোহিলা মহিলা।

বাদসার দেওয়ান হয়ে, সাধে লয়েছিলা। সেই পত্নীর গর্ভজাত চাঁদ হরি হভাই। দেশে আসি মাতা কয় হাম রোহিলা জাই।"

পুস্তভাষায় 'জাই' ( Zye ) শব্দের অর্থ 'পুত্র'। এই ত্বই ছেলে ঠিকই বলিয়াছে, যে তাহারা রোহিলার পুত্র।

"ওিকিকাং-ই-মৃন্তকী" নামক তৎকালীন মৃদলমান ইতিহাদ হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হৎয়া যায় যে দেরখান মৃদলমানদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান শেখ এবং হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান প্রধান পণ্ডিতের সহিত আহার-বিহার করিতে ভালবাদিতেন (১১)। বস্থ মহাশ্রের পুস্তকে উদ্ধৃত এই দকল দৃষ্টাস্ত

১০। "नमीया-काहिनी ', शृ २७० -- २१०

১১। নগেল্ডনাথ বন্থ—"বন্ধের জাতীয় ইতিহাস", ব্রাদ্ধণকাণ্ড।

হইতে অক্সমিত হয় যে মৃদলমান শাসনের প্রথমযুগে উভয় সমাজের মধ্যে ততটা ব্যবধান ছিল না যতটা আজ নিরীক্ষিত হইতেছে (১২) সমাজতত্ব বলে যে যথন ত্ইটি স্বতন্ত্র পৃথক জাতি একস্থানে বাদ করে তথন তাহাদের মধ্যে Domestication of ideas and habits হয়। ভারতবর্ষেও হিন্দু এবং মুসলমান , এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেও তাহাই হইয়াছিল। উভয়ের মধ্যে পারম্পরিক সহনশীলতা উভুত হইয়াছিল। তৎপর হিন্দুসমাজের লোকই যথন অন্য ধর্ম গ্রহণ করিতে লাগিল তথন এই ব্যবধান আরও কমিয়া যায়, কারণ বিক্রাতীয় মুসলমান অপেক্ষা স্বজাতীয় মুসলমান আরও নিকট।

যথন মুসলমান শাসকেরা গোঁড়ামীকে আশ্রয় করিয়া Theocratic (ধর্মনাষ্ট্রীয়) শাসন আরম্ভ করিলেন (১৩) তথনই হিন্দুর উপর নির্যাতন স্বয় হইল; কোন কোন হিন্দু মুসলমান পুন: পুরাতন ধর্মে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ইসলাম ধর্মাক্ষয়ায়ী তাহার মৃত্যুদণ্ড বিধান হইতে লাগিল, যথন নৃতন মুসলমানদের উপর পুরাতন সমাজের সহিত সকল সম্বন্ধ ছিল্ল করিবার জন্ত ফতোয়া জারী করিতে লাগিল, যথন হিন্দু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিলে তাহাকে অভারতবাসী করিয়া তোলা চলিতে লাগিল তথনই মনে হয় উভয় সমাজের মধ্যে পার্থক্য ও প্রভেদ বাড়িয়া গেল। আজ যে উভয় সম্পাদায়ের মধ্যে এই ব্যবধান বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে তাহার একটি প্রধান কারণ এই যে মুসলমান পুরোহিতেরা মুসলমানদের হিন্দু আচার-ব্যবহার ও পুরাতন স্থতি সর্ব্বপ্রকারে ও সর্ব্বপ্রয়ের পরিহার করিবার জন্ম ফতোয়া দিতেছেন (Ahl-i-Hadith,

১২। এই বিষয়ে অধুনালুগু "বঙ্গবাণী" পত্রিকায় পাঁচকডি বন্দ্যোপাধ্যায়ে ।
"বাঙ্গলার বৈশিষ্ট্য" শীর্ষক প্রবন্ধসমূহ স্রম্ভব্য।

১৩। মুসলমানধর্মরান্ত্রাক্ষধায়ী শাসনে হিন্দুদের অবস্থা সম্পর্কিত কিছু কিছু সংবাদ Dr. Iswari Prasad-এর "History of Mediaeval India," বিজয় গুপ্তের 'পদাপুরাণ" দ্রষ্টব্য।

Tabliq, Tanzim—প্রভৃতি আন্দোলনের প্রচেটা লক্ষণীয়) (১৪)। আজ আফ্রণনিয়ান হইতে বাঙ্গালা পর্যান্ত সকল স্থানে ম্সলমানদের জাতীয়-প্রবৃত্বতি বিশ্বত করাইয়া দেওয়া হইয়াছে! তাঁহারা আজ সকলেই পৈতৃক বাসভূমে বিদেশাগত ঔপনিবেশিক বলিয়া নিজেদের মনে করেন! আজ যে এইসকল জাতির মধ্যে কিছু কিছু জাতীয়তাবোধের চেতনার উল্লোধনের কথা শোনা মাইতেছে তাহা ইউরোপীয় সভ্যতা-প্রস্ত জাতীয়তাবাদের (nationalism) নিকট ঋণী। ইহার ব্যতিক্রম হইয়াছে কেবল পশ্চম-এশিয়ার ওসমানলী-তৃর্ক এবং ইরানী জাতি তৃইটি। ইহারা নিজেদের ম্লজাতিগত (racial) বৈশিষ্ট্য কথনও ভূলেন নাই।

## —উভয়ের আচারের সাদৃশ্য—

এই স্থলে গুটিকতক হিন্দুর প্রচলিত ও অপ্রচলিত ব্যবহারের কথা উল্লেখ করা যাইতেছে; এগুলি হইতে দেখা যাইবে যে, এক সময় হিন্দুর আচারের সহিত মুসলমানের আচারের কতটা নৈকটা ও সাদৃশু ছিল। বিষ্ণুসংহিতা বলিতেছে, লেখা, অর্গাৎ দলিল ত্রিবিধ। ইহার মধ্যে একটি হইতেছে, 'রাজ্ঞান্দিক' (রাজাধিকরণে তন্নিযুক্ত কামস্থকতং তদধাক্ষ করচিহ্নিতং রাজ্ঞান্দিকম্। ৭।৩) এতধারা করচিহ্ন (দন্তখত বা মোহরের বদলে করতলের ছাপ) সাহায়ে দলিল দন্তখত করার প্রথাও ভারতীয় হিন্দুদিগের মধ্যে এক সম্য়ে প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়, রাজ্ঞান্ডায় সভাসদের হাঁটু গাড়িয়া অর্থাৎ "বীরাসন" করিয়া বসা হিন্দুদিগের প্রাচীন রীতি ('বীরাসনং সদা তিট্রেৎ'—শন্ধ, ১৮।২ );

٠,٠

১৪। পূর্ববিক্ষের একজন মুসলমান শিক্ষক লেথককে বলেন যে, তিনি বান্ধানকুলোদ্ভব এবং তাঁহার বান্ধা জ্ঞাতিরা এখনও আছেন; পূর্বে জন্ম-পত্রিকাতে তাঁহাদের পূর্বে কুলপরিচয় ও গোত্রাদি উল্লিখিত হইত কিন্তু আজ-কাল মৌলুবীরা ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

বেশানা যায় পার্বত্য রাজগণের সভায় এই প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। মুসল-মান রাজদরবারে আজ পর্যাস্ক এই প্রথা আছে; পারস্তেও এই প্রথা প্রচলিড আছে। জাপানীদের বসিবার ভঙ্গীও এই প্রকারের মত। বোধ হয়, পারস্ত-বাসীরা মন্তোলদের নিকট হইতে ইহা গ্রহণ করিয়াছিল, কিন্তু ইহা একটি প্রাচীন প্রধা। তৃতীয়, বাৎসায়ণের কামস্ত্র নামক পুস্তকের সপ্তম অধিকরণে ( ২—১৪।১¢ ) দক্ষিণ ভারতীয়দের মধ্যে একটি আচারের কথা উল্লিখিত আছে। <mark>ইহা দক্ষিণ-ভারতীয় যুবক ও বালকদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। ইহা মুশলমানদের</mark> "হুন্নত'' (মুসলমান ও ইন্ত্রদীর লিক্ত্বকচ্ছেদ-সংস্কার, Circumcision) প্রাথার স্তায়। এই সম্পর্কে স্বর্গত পঞ্চানন তর্করত্ব মহাশয় বলেন, "মুসলমানদের ষেমন 'স্কল্পত' এই প্রত্তেও সেই ভাবের কর্ম্মের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা যে ভোগার্থ ( ধর্মের সহিত তাহার কোন সমন্ধ নাই ) তাহাও স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।...এই যে বহিবিপ্লবজনিত অভ্যস্তর-দ্বন্দের বিরাম ইহারই অন্ততম পরি-ণতি 'স্ক্লত' জাতীয় স্বকচ্ছেদ নিবৃত্তি। বিশেষতঃ এই কাৰ্য্য ঐ জাতির ধর্মাঙ্গ বলিয়া ঐদিকে সকলেরই বিষেষ বা অকর্ত্তব্যতাজ্ঞানও উদ্বন্ধ হইল'' (ভূমিকা, পঃ ৭-৮) (১)। এক্ষণে কথা, এই 'হল্পত' জাতীয় প্রথা দক্ষিণের হিন্দুরা কোথা হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আজকালকার মত, কামস্ত্র দ্বিতীয়,-তৃতীয় শতকে লেখা হইয়াছিল; কারণ, এই পুস্তকে শতবাহন রাজবংশের উল্লেখ দেখা যায়, অক্তদিকে দেখা যায় যে আরব ও ইহুদীরা দক্ষিণ-ভারতে গমনাগমন করিত। ় পুর্বের উক্ত হইয়াছে, কচ্ছের 'ভূজ' নামক স্থানে তিনথানি তাম্রলিপি

১। তর্করত্ব মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন যে, এই স্তত্তের কোন ভাষ্য বা
টীকা আক্ষণালকার ভারতীয় ভাষায় আজ পর্যস্ত কেহ করেন নাই; তিনি
করিবেন বলিয়াও উহার বলাহবাদ করেন নাই। বস্ততঃ ৭ম অধিকরণের
কান ভাষ্য এবং আধুনিক ভাষায় অহ্বাদ আজ পর্যস্তও হয় নাই। হিন্দু
লেথকেরা এই বিষয় একেবারে চাপিয়া গিয়াছেন।

প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে; ঐগুলি আরব ও ইছদীদের অরণার্থে কবরস্থানে প্রোথিত ছিল। এইগুলি ১২৫ খৃষ্টান্দের বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়ছে। হতনাং, ইহার বহুপূর্বে হইতেই এই সকল জাতি তথায় যাতায়াত করিত। ইহাদের মধ্যে ইছদীদের ভিতর এই উপরোক্ত প্রথাটি ধর্ম্মের অক বলিয়া গণ্য। এই সেমিটিক জাতিদের সংস্পর্শে আসিয়া দক্ষিণের হিন্দুরা উক্ত প্রথা গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া অস্থমান করা যাইতে পারে। চতুর্থতঃ, মোগল বাদশাহদের স্থায় প্রাচীন হিন্দু রাজারাও বরফ (নীহার) খাইত (বিশিষ্ঠ-সংহিতা, ১৯ অধ্যায়, "নীহার সার্থনামস্মায় মূল্যমাত্রং নৈহারিকং স্থামহামহন্তঃ স্থাৎ...)(২)। পুনঃ মৃতি বলিতেছে যে, ময়ৢর, কপিঞ্জর, বাদ্ধাণিস্ ভক্ষণ করা যাইতে পারে। শহ্ম সংহিতা বলিতেছে যে, য়য়য়র, কপিঞ্জর, বাদ্ধাণিস্ ভক্ষণ করা যাইতে পারে। শহ্ম সংহিতা বলিতেছে যে, য়য়য়য় হিতায় এই সব খাওয়ার ব্যবস্থা আছে (শহ্ম, ১৭২৭)। কেহ কেহ শেষোক্ত জীবটীকে পক্ষা বলিতে চাহেন, কিন্তু পূজায় প্রদত্ত হইত। নূলা পঞ্চানন বলিয়াছেন, "বিফু পূজায়...ক্তক্রীব শাল্পের বিধান"। 'হালুয়া'র সংস্কৃত নাম 'সংক্ষাব' (ব্যাস সংহিতা ৩০৫৫)।

# [চার ]

# ১। খৃষ্টীয় সমাজভন্ধ

ভারতের খৃষ্টীয় মণ্ডলী একটি ক্রমবর্দ্ধমান সম্প্রদায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় ভাঙ্গিয়া তাহা হইতে এই সমাজ পরিপুষ্টি লাভ করিভেছে। খৃষ্টানধর্ম্মের সহিত ভারতের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। দক্ষিণের খৃষ্টানেরা বলেন, খৃষ্টের শিষ্য সাধু টমাস্ (St. Thomas) প্রচারার্থে ভারতে আগমন করেন, স্বদ্র দক্ষিণে

২। আশ্চর্য্যের বিষয়, এই যুগে যখন বরফের ব্যবহার প্রচলন আরম্ভ হয় তথন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা ইহা ব্যবহার করিতেন না!

তাঁহার সমাধি আছে। কিছু ইহার কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। মালাবার অঞ্চলে সিরিয় (Syrian) খুটানমগুলীভূক একদল লোক বহুকাল হইতে আছেন; তাঁহাদিগকে "নাজারা" (Nazarene) বলা হয়। ইহাদের আকৃতি ও আচারে প্রতিবেশী ভারতীয়দের সহিত বিশেষ কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না। ইহারা এবং স্থানীয় ইহুদীরা নাম ও বাহিরের আচরণে স্থানীয় হিন্দুদের অফুকরণ করেন। এই খুষ্টীয় মঞ্জলী যে অতি প্রচীন ভ্রিবিয়ে তাঁহারা অতি সচেতন। একবার একটি ইংরেজ রাজকর্ম্মচারী তাঁহাদের এক স্থলে গিয়া তাঁহাদিগকে মুক্রির চালে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কতদিন তোমরা খুটান হইয়াছ ?" প্রত্যুত্তরে ছাত্রেরা বলে, "তোমার পূর্ব্ব-পুক্রেরা যথন জার্ম্মানীর জন্বলে উলল হইয়া বেড়াইত তথন হইতে আমরা খুটান" (১)।

এইরূপ কথিত আছে যে, এই মণ্ডলী খুষ্টীয় যুগের প্রাক্তালে সিরিয়া দেশ হইতে দক্ষিণ ভারতে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন এবং পরে অনেক ভারতবাসীকেও স্বীয় সম্প্রদায়ভূক করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের আরুতি স্থানীয় ভারতবাসী হইতে পৃথক নহে, যদিচ হিন্দুদের সহিত ইহাদের সামাজিক আদান-প্রদান নাই। একজন শিক্ষিত সিরিয় খুষ্টান লেথককে বলেন, ইহা হইতে পারে যে, তুই একজন লোক সিরিয়া হইতে ঐ স্থলে উপনিবেশিকরূপে আসিয়াছিলেন। ইহাও হইতে পারে যে, তুই একটি সিরিয় ভাষার শব্দ ধর্মের ভিতর দিয়া তাহাদের মধ্যে আসিয়াছে, কিন্তু তাহারা আসলে ভারতীয় মন্ত্র জাতির (race) লোক (২)।

- > | Henry Bruce-Letter from Malabar.
- ২। মালাবারের এই খুষ্টানেরা যে দিরিয়া হইতে আদিয়াছে তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। আরব খলিফাদের শাসনকালে দিরিয়াতে (সাম) তুই দল খুষ্টীয় মগুলী ছিল। জাফরাইট ও নেষ্টোরিয়। এতত্ত্তয়ের মধ্যে শেষোক্তেরা বোগদাদের খলিফার অন্তগ্রহ ভাজন ছিলেন। তাঁহাদের পাট্রিয়ার্ক বোগদাদে খাকিতেন। দেখান হইতে তাঁহারা ভারত ও চানে মিশনারী-কার্যা পরিচালনা করিতেন। মালাবারের "Christians of St Thomas" নেষ্টোরিয় পাট্র য়ার্কের অধীনে ছিল। এই সম্পর্কে Hitti—"History of the Arabs," p. 356 স্তাইরা।

ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে রোমান ক্যাথলিক-মণ্ডলী সংখ্যাগরিষ্ঠ। ইহাদের অনেকেই পর্ত্তুগীজ ভারতে বাস করেন। পর্ত্তুগীজেরা অনেক ভারতবাসীকে জাের করিয়া খৃষ্টান করিয়াছে। পশ্চিম ভারতের পর্ত্তুগীজ এলাকার গােয়া নামক স্থানের খৃষ্টানদের গােয়ানীজ (Goanese) বলা হয়। পর্ত্তুগীজ ভারতের খৃষ্টানেরা পােযাক-পরিচ্ছদ ও আচার-ব্যবহারে ইউরাপীয় চালচলন গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। পর্ত্তুগীজ ও স্পেনীয়গণ এসিয়া, আফ্রিকা ও আনেরিকার যেথানে রাজ্য বিস্তার করিয়াছে সেথানে স্থানীয় লােকদের জাের জবরদন্তি করিয়া খৃষ্টান ও ইউরোপীয় ভাবাপয় করিয়াছে। ফিলিশিন দ্বীপপুঞ্জের "ফিলিশিনােরা" এবস্পাকারের একটি জাতি।

সাধু জেভিয়ার (St. Xavier) যোড়শ শতাব্দীতে যখন ভারতে ধর্মপ্রচার করিতে আদেন তখন রোমের পোপ ভারতে ধর্মপ্রচার উপলক্ষে এই মর্মে একটি বিশিষ্ট "বৃল" (৩) (অহ্নজ্ঞা) প্রকাশ করেন যে, খৃষ্টান হইলে হিন্দুর পূর্ব্ব আচার রীতি, সামাজিক পদ্ধতি প্রভৃতির পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন নাই। ইহার ফলে, গোয়ানীজ প্রভৃতিগণ খৃষ্টান হইয়া জাতিভেদ ও তংপ্রস্থত আচার পরিত্যাগ করে নাই। তাহাদের ইউরোপীয় নাম ও পোষাকের মধ্যে লুকায়িত আছে হিন্দুর বর্ণভেদ। গোয়ানীজদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে 'চিংপাবন' ব্রাহ্মণ বলিয়া গর্ব্ব করেন, কেহ বা আবার নিজেকে 'ক্ষত্রিয়' বলিয়া পরিচয় দেন। পূর্ব্বে বিভিন্ন জাতীয় গোয়ানীজদের মধ্যে বিবাহ ও আহারাদি চলিত না, এক্ষণে আহারাদি চলে বলিয়া শোনা যায়, কিন্ধ বিবাহাদি এখনও চলে না।

পর্ভূগালে যখন 'রিপব্লিক' (সাধারণতন্ত্র) শাসন প্রবর্ত্তিত হয় তথন উহার রাষ্ট্রীয় সভাপতির প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন জ্বনৈক 'গোয়ানীজ'

৩। মিশনারী সোসাইটির সেণ্ট সেভিয়ারের জীবনী স্বষ্টব্য।

ভস্রলোক । তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত কুটুনিয়ে (৪)। তিনি ১৯১৪ খৃঃ শামেরিকা পরিভ্রমনকালে নিউ ইয়র্কের বেদাস্ত সমিতিতে ভারতবাসীদের সহিত সাক্ষাৎকারের জন্ম সন্ত্রীক আসেন। তিনি নিজেকে 'ব্রাহ্মণ' বলিয়া শ্রীজা করিতেন।

দক্ষিণের মাদ্রাজ অঞ্চলে ভারতীয় খৃষ্টানদের মধ্যে উচ্চ জাতীয় ও 'পারিয়া' জাতীয় খৃষ্টানদের সামাজিক ব্যবধান এখনও দ্রীভৃত হয় নাই বলিয়া শোনা বায়; পারিয়া জাতির খৃষ্টানদের জন্ম পৃথক গির্জ্জাইআছে।

উত্তরে প্রটেষ্টান্ট খ্টানদের মধ্যে জাতিগত বৈষম্য নাই বলিয়া হালে খ্টারমণ্ডলী দাবী করেন। এই সমাজে আগেকার উচ্চজাতীয় লোকদের প্রাধান্ত
মার নাই, কাঞ্চন-কৌলিনাই প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছে। বাহ্মিক পোষাক
পরিচ্ছদ ও আচার ব্যবহারে তাঁহার। ভারতীয় পদ্ধতিই আঁকড়াইয়া আছেন,
তজ্জ্ব তাঁহাদের সহিত হিন্দুদের বাহ্মিক পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এমন কি,
উদার খুটানদের সহিত উদার হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ চলিতেছে!

খৃষ্টপর্ম প্রচারের প্রথম যুগে খৃষ্টপর্মগ্রহণকারী ভারতীয়দের গোয়ানীজদের স্থায় ইউরোপীয়করণ ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরলোকগত প্রজ্ঞের জ্ঞানক প্রবীণ ব্রাহ্মধর্ম প্রচারকের নিকট লেখক শোনেন, পাছে খৃষ্টান-বালালীরা স্বন্ধাতীয়দের সহিত পুন: মিশিয়া পুরাতন সমাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে, এইজন্ম Rev. Duff ব্যবস্থা করিয়াছিলেন যে, নব-দীক্ষিতদের পোষাকে এমন পার্থক্য থাকা দরকার বন্ধারা তাহারা সাধারণের নিকট চিহ্নিত হইতে পারে এবং স্বন্ধাতীয়দের সহিত আর মিশিতে না পারে। এই নীতি মধ্যযুগীয় রীতিপ্রস্ত। এই সময়ে প্রথা ছিল, লোকে নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিলে নৃতন ধর্ম গ্রহণ করিলে বৃতন ধর্ম গ্রহণ করিলে বৃত্তন ধর্ম গ্রহণ করিলে বিত্তন ব

<sup>8।</sup> এই প্রকারে তুর্কি সাম্রাজ্যর প্রধান মন্ত্রী (Grand Vizier) কিয়ামিল পাশার (১৯১৩ খৃ:) প্রাইভেট্ সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকার একজন মুসলমান বাজালী।

গ্রহণ করিতে হইবে। এইজন্ম আফি কাও এশিয়াতে খুষ্টান হইলে বেশভ্ষায় ইউরোপীয় সান্ধিয়া স্বন্ধাতির সহিত আলাদা হইতে হয়, অর্থাৎ পরিবর্ত্তন সাধিত করা হয়। ভারতে মুদলমান হইলে তাহার এই পরিবর্ত্তন করিতে হয়। মধাযুগীয় 'রস্থল-বিজয়' পুন্তকে ব্রাহ্মণকে মুসলমানকরণে উক্ত পরিবর্তনের বর্ণনা আছে। ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণও ইতিহাদে পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের শাদনকালে কাট্রু (Catrou) নামক জনৈক ইউরোপীয় পর্যাটক তাঁহার মোগলবংশের ইতিহাস পুল্তকে একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট নৈষ্টিক কাজি ও ইমামদের আহারে নিমন্ত্রণ করেন: সেই সময় তাঁহার আহার্য্য দামগ্রীর মধ্যে নিষিদ্ধ মাংদ এবং মদও ছিল …ইহাতে নৈষ্টিকদল তাঁহাকে ব্ঝাইতে চেষ্টা করেন যে, আল-কোরআনে ইহা নিষিদ্ধ হইরাছে। ইহাতে বিরক্ত হইয়া অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোন ধর্মে মদ্য ও সকল প্রকার খাদ্য খাওয়ার অহুমতি আছে। ইহাতে তিনি উত্তর পান যে, কেবল খৃষ্টানধমে ই এই প্রকার অফুজা আছে। প্রত্যুত্তরে তিনিও বলিলেন, "তাহা হইলে আমরা থৃষ্টান হই। পোষাককে ক্ষাবাঁধা কোটে (close coats) এবং পাগড়ীকে হ্যাটে পরিবর্ত্তন করিবার জন্ম দক্জি ডাকা হউক।" ইহাতে নৈষ্টিক-দল নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য শক্ষিত ও সন্ত্রন্ত হইয়া পড়েন...এবং স্থ্র নামাইয়া বলেন যে সম্রাট এই সকল নিষেধবিধি দারা আবদ্ধ নন'' (৫)।

এইন্থলেও ধর্ম পরিবর্ত্তন ধারা পুরাতন জাতি-তাত্তিক বাহ্যিক চিহ্নগুলিও পরিবর্ত্তন করার সংবাদ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে খৃষ্টধর্ম্ম ইউরোপীয়দের ধর্ম বিলয়া বিবেচিত হইয়া ভারতীয় খৃষ্টানদের ইউরোপীয় সাজিতে হইত। পশ্চিম ভারতের ন্যায় বাঙ্গালায় ষেসব পর্কুগীজ নামধারী খৃষ্টান আসেন তাঁহারা সকলেই পর্কুগীজ বংশোভূত না-ও হইতে পারেন। বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে

e। Elliot and Dowson, "History of India", Vol. VI, Pp. 513-514 টাইটাস কৰ্তৃক উদ্ধৃত; পৃ: ৭০।

জানা যায় যে ভূষণার রাজকুমার খৃষ্টান হইয়া পর্তুগীজ নাম গ্রহণ ক্রিয়াছিলেন।

আরব-উদ্মিয়াদদের থলিফাদের সময় বিজিত জাতীয় লোকেরা ম্সলমান ইলৈ তাহাদের আরব নাম ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে হইত। ইহাকে "আরব-সাম্রাজ্ঞাবাদীয় যুগ" বলা হয়। ইহারই ফলে পারসিক, ঈজিপ্ত ও পশ্চিম-এশিয়ার ম্সলমানদের সকল বিষয়েই আরব সাজিতে হইয়াছিল। পরে পারসিক জাতীয়তাবাদ উভ্ত হইলে, তাঁহারা ধীরে ধীরে পারসিক নাম পুনঃ প্রচলন করিতে আরম্ভ করেন; আরব সাহিত্য ছাড়িয়া ফার্সী সাহিত্য স্পষ্ট করিতে থাকেন। উপস্থিত সময়ে বিগত প্রায়্ম ত্রিশ বৎসর ধরিয়া পারস্তে আরব সংস্কৃতির সমস্ত বাহ্নিক চিহ্ন বিতাড়নের প্রচেষ্টা চলিতেছে। ফারসী ভাষা হইতে আরবী শব্দ বিতাড়িত হইতেছে। লোকের প্রাচীন জারতুষ্টীয় যুগের নামকরণ হইতেছে, পোষাকেও তদ্রপ। কেমালের সময় হইতে তুর্কিতে সেই প্রকার প্রচেষ্টা চলিতেছে।

ভারতে ইহার বিপরীত অবস্থা চলিতেছে। কথিত আছে যে, সম্রাট আকবর ভারতীয় মুসলমানদের পারদিক নাম রাথিবার প্রথা প্রচলিত করেন। তাঁহার রাজ্যে পারদিক "নও-রোজ" উৎসব (ইহা আসলে জারতুষ্টীয় উৎসব, তাহা মুসলমান পারদিকেরা গ্রহণ করিয়াছেন) প্রচলন করেন। তাঁহার "দীন-ইলাহার" মধ্যে দিন ও মাদের প্রাচীন পারদিক নাম প্রচলন করেন(৬)।

ভারতীয় খৃষ্টানদের প্রতি হিন্দুদের যে মনোভাব দেখা যায় ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি তাহা অক্ত প্রকার। খৃষ্টান ও হিন্দুর মধ্যে সেইপ্রকার ভিক্ততা নাই যেরপ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে আছে। অবশ্য খৃষ্টান-জন-সংখ্যার অত্যক্কতাও তাহার একটি কারণ। কিন্তু পূর্বের মুসলমান শাসকদের

<sup>ं</sup> ७। चात्न ककल्वत्र "वाकवद्र नामा" जहेवा।

নির্ব্যাতন ও ভারতীয়দের মৃসলমানকরণকালে জ্বাতিতাত্ত্বিক পরিবর্ত্তন দ্বারা তাহাদের "বিদেশী" করায় এই ভিক্ততা স্বষ্টি হইয়াছে এবং কলে উভয় সমাজের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশঃ বাড়িয়াই গিয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে।

# —হিন্দু সমাজে দ্রীলোকের স্থান—

সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান কোথায় তদ্বিষয়ে অসুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, পথিবীর পর্বত্ত সমাজের বাস্তব জীবনে এবং আইনে পার্থক্য আছে। বাস্তব জীবনে ভারতে স্ত্রীলোক সম্মান পাইয়াই আসিয়াছেন, কিছ আইনতগতভাবে স্ত্রীলোকের অবস্থা আদৌ ভাল ছিল্না এবং এখনও নহে। এই বিষয়ে প্রাচীন ভারত সভ্যপদবাচ্য অন্যান্য ঐতিহাসিক জাতি-সমূহ অপেকা পুথক ছিল না, বরং সামাজিক জীবনে ভারতীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা ভালই ছিল। গ্রীদের কৌমাবস্থায় সামস্তযুগীয় হোমার-বর্ণিত আড়োম্যাথি ও অক্সাক্ত স্থীলোকদের অবস্থার সহিত হিন্দুর পৌরাণিক মধ্য-যুগীয় রামায়ণ ও মহাভারতের স্ত্রীলোকদের অবস্থার তুলনা করিলেই তাহা পরিলক্ষিত ও বোধগম্য হইবে। ব্যবহারিক জীবনে রোমীয় স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা তৎকালীন ভারতীয় স্ত্রীলোকের সামাজিক অবস্থার সহিত তুলনা कतिरम जाहा প্রতীত হইবে। সামাজিক জীবনে যে অতি প্রাচীনকালে ভারতীয় স্ত্রীলোকের অবস্থা ভালই ছিল, তাহার প্রমাণ ঋথেদে পাওয়া ষায়। ঘোষা প্রভৃতি কতিপয় স্ত্রীলোক ঋকুন্তোতের রচয়িত্রী ছিলেন। উপ-নিষদে যাজ্ঞবন্ধ্যকে তাঁহার সহধর্মিণীকে দর্শনশান্তের গৃঢ় তথ্য শিক্ষা-দিবার কথা পাওয়া যায়। মায়ার বলেন, প্লেটো কিলা অরিষ্টটলের কাছে কিলা খুষ্টীয় মণ্ডলের ধর্মনায়কগণ (Council of Fathers of the Church)—

ষাঁহারা বরং স্ত্রীলোকের আত্মা আছে কিনা তাহা লইয়া তর্কবিতর্কে প্রস্তুত হইতেন, তাঁহাদের নিকট ইহা এক অসম্ভব প্রকারের হাস্ত্রাম্পদ ব্যাপার হইত (१)। কিছু ভারতে প্রস্তুরষ্ণ হইতেই নানা মূলজাতীয় জাতিসমূহের বাসন্থান হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন জাতির সমাজতাত্মিক বিবর্ত্তনও এক প্রকারের ছিল না এবং কোন সর্বশক্তিমান রাষ্ট্রশক্তি সকলকে সভ্যতার সমস্ভরে আনয়ন করিয়া সকলের একত্ব সম্পাদন করে নাই, আর হিম্মুধর্ম তাহার নরতাত্মিক ভিত্তিতেই অবন্থিত থাকাবশতঃ তাহার সমাজকে বাঁধাধরা একটা কাঠামোর মধ্য দিয়া অভিব্যক্ত করায় নাই। এই জন্মই আজ পর্যান্ত হিন্দু সমাজে এত বৈচিত্র্য ও অনৈক্য বিভ্যমান আছে। মায়ার যথার্থ বিলয়াছেন যে, প্রাচীনকাল হইতে ভারতের লোকেরা এবং তাহাদের সংস্কৃতি আর্য্য ও আদিম জাতিদের মিশ্রণ হারা উত্তরোত্মর জটিল হইতেছে (৮)। কাজেই নানাবিধ আচারে এবং সামাজিক অবস্থা আজ পর্যান্ত ভারতে দৃষ্ট হয়; বিভিন্ন জনসমষ্টি সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে আজ পর্যান্ত অটুট আছে, এই কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।

এক সময়ে বাকোকেনের মতটি গৃহীত হইত যে, জগতে "মাতার-অধিকার" রূপ ( Mother-right ) প্রতিষ্ঠান দারা পৃথিবীর সকল জাতিই অভিব্যক্ত হইয়াছে (৯)। কিছু এই মত আজকাল আর অবিসম্বাদিতরূপে গৃহীত নহে। একলে বলা হয়, খ্বই সম্ভব ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিসমূহে "পিতার অধিকার" রূপ ( father-right ) প্রতিষ্ঠান প্রচলিত ছিল। ভারতীয় আর্ঘাদের মধ্যে 'পিতার অধিকার' প্রতিষ্ঠানটিই দৃষ্ট হয়, য়দিচ ইতিপূর্বে আলোচিত হইয়াছে যে,

<sup>1</sup> J. J. Meyer, "Sexual Life in Ancient India", Vol. II P. 44.

<sup>▶ 1</sup> Ibid; Op. cit P. 130.

<sup>31</sup> Bachofen, "Das mutter-recht."

সংসার পিতার ক্ষেচ্ছাচারিত্ব ( Pater familias ) রোমানদের স্থায় ছিল না। গোলাপ শাস্ত্রী ( ১০ ) বলিয়াছেন, প্রাচীন আইনাম্নসারে স্ত্রীলোককে জীবনব্যাপীই অধীনতা স্থীকার করিতে হইত (মন্ত, ৯৩; যাজ্ঞবন্ধ্যা, ৮৫)। স্ত্রীলোকের বিবাহের অর্থ, তাহার উপর পিতার যে অধিকার ছিল তাহা স্থামীকে হন্তান্তর করা। স্ত্রীলোক সম্পত্তিবিহীন হইত (মন্ত, ৮৪৪১৬)। কিন্তু পরে দায়ভাগোক্ত মন্ত্র ও কাত্যায়নে পাওয়া যায়, স্ত্রীলোক ছয় প্রকারের 'স্ত্রীধন' প্রাপ্তর হয় (মন্ত্রকাত্যায়নৌ—৪।১।৪)। আবার নারদ, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবন্ধ্য স্ত্রীধনের কথা বলিয়াছেন; এবং দেবল বলিয়াছেন, এই স্ত্রীধনের উপর আপৎকাল ব্যতীত হামীর কোন অধিকার নাই। ব্যাসও বলিয়াছেন যে, এই সম্পত্তিতে তাহার জ্ঞাতিদের কোন অধিকার নাই ( দায়ভাগোক্ত ব্যাস—৪।১)১৬)।

পিতৃগৃহে বাসকালে কন্যা ও পুত্রের কোন সম্পত্তি থাকিত না, বরং তাহারা নিজেরাই সম্পত্তিরূপে বিবেচিত হইত। কারণ তাহার উপার্জ্জিত অর্থ পিতারই সম্পত্তি হইত (মন্থু, ৮।৪।:৬)। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রের আইনগত অবস্থা পরিবর্ত্তিত হইত, কিন্তু কন্যার হইত না; পরে গোলামের অবস্থা অপেক্ষা উচ্চত্তর অবস্থা স্ত্রীলোকের ভাগ্যে বিবর্ত্তিত হয়। বৌধায়ন বলিয়াছেন, স্ত্রীলোকেরা দায়াধিকার (inheritance) পাইতে পারে না, কারণ শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, 'শক্তিবিহীন এবং দায়াধিকারের অযোগ্য হইয়া স্ত্রীলোকেরা অকশ্বা" (বৌধায়ন, দায়ভাগোক্ত ১১।৭।১১), কিন্তু পরে স্ত্রীলোক 'স্ত্রীধন' পাইতে লাগিল এবং পরে অনা প্রকারেও বিষয় পাইতে লাগিল (১১)।

খৃ: চতুর্দ্দশ শতকে হুর্গাচার্য্যকে বলিতে শোনা যায়, পিতার কন্যা তাহার পুত্রের সহিত সমান, যেহেতু কন্যার পুত্র তাহার দৌহিত্র। তৎপর হুর্গাচার্য্য বলিয়াছেন, পুত্রের জন্মকালে যেসব ধর্ম্মের অফুষ্ঠান (sacrifical rites) হয় তাহা কন্যার বেলার অফুব্রুপ। তৎপর গর্ভাধান ক্রিয়ার উৎসবকালে

۱۵۰-১১ | G. shastri, "A Treatise on Hindu Law", Pp. 58I-582.

যে সব শান্ত পাঠ করিতে হয় তাহাও এক। এক প্রকারের শারীরিক অবস্থা দারা দ্বী ও পুরুষের জন্ম হয় (১২)। কিন্তু কৌমগত রীতি এই যুক্তি গ্রাহ্থ করে নাই; যাস্কের (১২ ক) তর্কে প্রাচীনকালের বিভিন্ন মতের উল্লেখ দেখা বায় এবং এই বোধগম্য হয় যে, লোকাচারই বরাবর বলবৎ থাকে।

বৈদিক যুগের প্রথমাবস্থায় স্ত্রীলোকের অবগুঠনের কথা পাওয়া যায় না।
মদ্গলনী পত্নী সশান্ত্র শক্তর সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার গোধন উদ্ধার
করিয়াছিলেন; জনকের সভায় গার্গা সমবেত পণ্ডিত-মগুলীর মধ্যে দর্শনশান্তের
তর্ক ও আলোচনা করিতেছেন। যজ্জন্থলে রাজমহিষীরা আসিয়া যোগদান
করিতেছেন, ইত্যাদি সংবাদ জানা যায়। মায়ার বলেন, প্রাচীনকালে ক্ষত্রিয়
রমণীগণ যে অবগুঠন ও অবরোধে থাকিতেন না তাহা পরিষ্কার দেখা যায়
(১৩)। সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত নাটকগুলি হিন্দুর সামন্ত্র্যুগে লেখা হয়;
সেইন্ধন্য রাজার বহুপত্নী, সহস্রাধিক কামপত্নী, তজ্জন্য রাজাবরোধ ও তাহা
পাহারা দিবার নিমিন্ত প্রহরী, কঞুকী (সৌরিদল্ল), নপুংসক ইত্যাদির
অন্তিথের সংবাদ পাওয়া যায়। ইহা সম্রাট ও সামন্ত রাজাদের ঘরের কথা।
মায়ারই স্থীকার করিতেছেন, বর্ত্তমানের অবগুঠন বা অবরোধপ্রথা
মুসলমান-বিজয়ের পর আবিভূতি হয় (১৪)। দক্ষিণ-ভারত বা ভারত্রের যে সক
প্রদেশ মুসলমানদের দ্বারা বিজ্ঞিত হয় নাই, সেই সকল দেশের স্ত্রীলোকের এই
সকল বিষয়ের প্রথার সহিত তুলনা করিলেই আসল তথ্য প্রকাশ পাইবে।

by L. Sarup, P. 229.

১২ (ক)। Idid—P. 4I

<sup>&</sup>gt;> Meyer-Op. Pp. 447-448.

<sup>&</sup>gt;8 | Meyer—Op. cit. P. 512.

কিন্তু আইনতঃ দ্বীলোক তৈজ্বপত্রের ন্যায় ব্যক্তিগত সম্পত্তি হওয়ায় তাহাকে যে সব কদাচারের ভাগী হইতে হইত ইউরোপীয় জাতির স্ত্রীলোক-দেৱৰ প্ৰাচীনকালে সে সৰ বিষয়ের ভাগী হইতে হইত। মায়ার বলেন, বাজা মাত্রখন প্রিয়তমা পত্নীকে বশিষ্টকে দান করিতেছেন (মহাভারত ১৩/১৩৭/১৮) এবং অতিথিকে স্ত্রীলোক উপহারের উদাহরণও সংস্কৃত সাহিত্যে আছে। যুদ্ধে শত্রুদের স্ত্রীগণকে কয়েদ করা (মহু, ৭, ১৬) ও এক ধার্মিক স্বরুকে ঘ্রতী বিধ্বা প্রদান করার কথাও (মহাভারত, ১৩।১৬৮।৩৩) তিনি উল্লেখ করিয়াছেন (১৫)। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য প্রাচীন দেশেও এই রীতি ছিল বলিয়া ঐতিহাসিকদের নিকট সংবাদ পাওয়া যায়। রোমের বড় পিউরিটান কেটো (Cato) তাঁহার বন্ধকে নিজের স্ত্রী উপঢৌকন দিতে কিছ অকায় মনে করেন নাই। পশ্চিম এশিয়ার লিবেসন পর্বতের আরবভাষী জাতিদের মধ্যেও এই প্রথা আছে বলিয়া পর্যাটকের। বলেন (১৬)। আটাইশ বৎসর পর্বের লেগকের জানৈক রুশ সহপাঠী বলিয়াছিলেন, রুশদেশের উক্রেইন ক্ষকদের মধ্যে আহারান্তে অতিথিকে রাত্রিতে নিজের স্ত্রীকেও উপঢ়োকন দেওয়ার প্রথা আছে। কোনও ভারতীয় পর্যাটক শুনিয়াছেন, দক্ষিণ-জার্মাণীর ব্যাভেরিয়ার কৃষকদের মধ্যে "গুরুপ্রসাদী" বা "গুরু-গাঁই" (Mercheta Mulierum of Lex Primus Noctis-the right of first night) অম্বযায়ী পুরোহিত বা জমিদারের নিকট স্ত্রীকে তাহার বিবাহিত জীবনের প্রথম রাত্রি যাপন-প্রথা এখনও প্রচলিত আছে। শেষোক্ত অফুষ্ঠানটি ফ্রান্সের বিপ্লব কাল পর্যান্ত সেই দেশে প্রচলিত ছিল (১৭)। তবে একথা সত্য যে, ভারতে 'গুরুপ্রসাদী' প্রথা এখনও অপ্রচলিত ও অজ্ঞাত

se i Mayer-Op. Cit. P. 512

Burton's Travels

১৭। এই প্রথা সম্পর্কে Westermarck, "History of Human Marriage" এবং Alison, "History of Europe", Vol V ন্তইবা।

নহে। ইহা এই দেশের ধর্ম ও সামস্ত-ভদ্রের সহিত বিজড়িত হইয়া বৈষ্ণবদের মধ্যে চলিয়াছিল এবং এখনও স্থানে স্থানে চলিতেছে (১৮)।

এই সব প্রথা ধর্মের ও অর্থনীতিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান (institution) সভ্যতার উন্নতি ও বিবর্ত্তনের সঙ্গে সমাজও পরিবর্ত্তিত হইলে অস্তর্হিত হয়। এই সব প্রথা কেবল ভারতেই আছে বা ছিল বলিয়া কটাক্ষপাত করা কেবল জাতিগত কুসংস্থার প্রদর্শন করা হয়।

মায়ার ভারতীয় প্রাচীন স্ত্রীলোকদের বিষয়ে আরেকটি আলোচনা উত্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মহাভারতে বণিত তৎকালীন স্ত্রীলোকেরা দৃঢ়চেতা ছিলেন। তিনি বলেন, প্রাচ্য সাহিত্যে পুরুষের তুলনায় দৃঢ় মন এবং অগ্লিক্দুর ন্যায় ও কামযুক্ত স্ত্রীলোকের নজির পাওয়া যায়। প্রেমালাপের সময়ই এই সব লক্ষণ ধরা পড়ে। তিনি বলেন, প্রাচ্যের অন্যান্য স্ত্রীলোকদের সম্পর্কিত গঙ্গেও এই সব লক্ষণ দৃষ্ট হয়; ইহা হয় ভারত হইতে, না হয় তথারা অম্প্রাণিত হইয়া সেই সব দেশে আসিয়াছে। আর মধ্যযুগীয় ফরাসী সাহিত্যে ইহা নিশ্চয়ই আসিয়াছে। এই প্রকারের স্ত্রীলোক ক্রিয়াশীল (active), পুরুষ ক্রিয়াহীন (passive); তাহার প্রিয়াই তাহাকে স্থ্যী করে এবং ভারতে তাহার কাছে প্রিয়াই অভিসার করিতে আসে। তুর্গোনিয়েভ, পুঞ্চিন এবং অক্সান্থ লেথকের মধ্যেও ইহা প্রতিভাত হয়। আবার ফরাসী সাহিত্য হইতে এই ভাবটি মধ্যমুগীয় জার্মণি সাহিত্যে আসিয়াছে (১৯)।

১৮। এই সংবাদ আজকালকার মাজ্জিত ক্ষচির ভক্ত লেথকেরা গোপন করিবার চেষ্টা করেন। কিছু অফুসদ্ধান করিয়া জানা যায় যে, বাঙ্গলার মেদিনীপুর, সিংভূম ও ভারতের অন্যান্য স্থানে এই প্রথা এখনও ক্লযকদের মধ্যে আছে।

<sup>33 |</sup> J. J. Meyer—Op.cit. Vol. II. Pp. 437-438.

সমাজতত্ত্বের গবেষণার প্রথম তথ্যগুলি জাতিতত্ত্বের (Ethnology) উপর मठा वर्ते. ভाরতীয় স্থালোক প্রেমালাপকালে খুবই active এবং aggressive-রূপে সাহিত্যে বর্ণিত হইয়াছে এবং ইহাও সভ্য যে, সংস্কৃত-সাহিত্য হইতে বৈষ্ণব পদাবলী পৰ্যাস্ক ভারতীয় বা হিন্দু সাহিত্যে "ক্রীলোক অভিসার করিতে যাইতেছে" এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানদাদের শ্রীমতী বলিতে-ছেন, "ঘোগিনার বেশে যাব সেই দেশে, যেখানে নিঠুর হরি।" সতা বটে, প্রাচীন ও মধাযুগীয় ভারতীয় দাহিত্যে আজকালকার ইউরোপীয় সাহিত্যে-বণিত covish নায়িকা পাওয়া যায় না ; কিছু তছারা ইহা প্রমাণিত হয় না বে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশীয় স্ত্রীলোক অপেক্ষা ভারতায় রমণীগণ অধিক কামুকা। বরং বলা ঘাইতে পারে যে, যে-কারণে ভারতীয় সাহিত্যের অমু-করণে প্রাচ্য ও মধাযুগীয় ইউরোপের সাহিত্যে নায়িকারা active ও aggressive বলিয়া বণিত হইয়াছেন তদ্ৰপই ভারতীয় এক সাহিত্যের লেথককে অফুকরণ করিয়া আর একজন লেখক তাঁহার নায়িকাকে চিত্তিত করিয়াচেন। এই কারণেই ভারতীয় কবিদের নায়িকারা অভিসার করিতে বহির্গত চইতেন। ইহা সমাজতাত্ত্বিক 'অফুকরণ" (Imitation) (২০) তথ্যাফুদারেই সংঘটিত হইয়াছে। ইউরোপীয় সমালোচকদের মতামুদারে, ইহা ভারতীয় মূলঞাতি-গত লক্ষণ (racial characteristic) না হইয়া, সাহিত্যিকের অমুকরণপ্রবৃদ্ধি ঘারাই নায়িকা এইভাবে বিচিত্রিতা হইয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া যাইতে পারে।

এবার দ্বীলোকের অধিকার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাক।

সমাজ-রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের অধিকার সম্বন্ধে বিভিন্ন ধর্ম-পুত্তকে ভিন্ন ভিন্ন মন্ত প্রকাশিত হইয়াছে। হারিত বলিতেছেন, "ব্রহ্মবাদিনী" ও "সভোবধু' নামে ছই প্রকারের স্ত্রীলোক সমাজে অথাছেন। ইহার মধ্যে প্রথমোক্তের। উপনয়ন-

<sup>20 |</sup> Tarde—'Imitation.'

সংস্থারে, পবিত্র অগ্নিস্থাপনে, বেদাধ্যয়নে এবং স্বগৃহে ভিক্ষাচর্য্যায় অধিকারী । (২১) **অন্তপকে** বিবাহিত স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, দানার্থেই হউক্ ধনার্থেই হউক, ধর্মার্থেই হউক স্ত্রীর স্বাতস্ত্রা নাই। তবে তিনি যুবতী বিধ্রার অসচ্চরিত্র হইলে থোরপোশ প্রাপ্তির আদেশ করিয়াছেন (স্মৃতি-চন্দ্রিকা)। আবার ডিনি স্বামীকে ভাহার অসৎ স্ত্রীকে ত্যাগ করিবার অভ্যমতি প্রদান করেন নাই (মিতাকরা ২। ১৩৫)। আপত্তম্ভ ও শাল্প নিখিত প্রভৃতি শৃতিকারেরা স্ত্রীলোকের পুরুষের বিষয় অধিকার-প্রাপ্তি-বিষয়ে অস্বীকৃত হইয়াছেন : ষদিচ শেষোক্তেরা নিয়োগ-প্রথা সমর্থন করিয়াছেন(২২)। আবার বৌধায়ন কশ্যপের মত উদ্ধত করিয়া বলিতেছেন, (১-১১-২০) "ক্রীত স্ত্রীলোক পত্নীরূপে গৃহীত হইতে পারে না এবং এবস্প্রকারের স্ত্রীলোক দৈব ও পিতৃকর্মে যোগদান করিতে পারে না"। 'শ্বতিচন্দ্রিকা' জীলোকের কর্ত্তবাসমূহের মধ্যে 'পভির ভশ্বা করিলে স্ত্রীর পরম গতি হয় 'বলিয়া নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন (২য়-থগুপ: ২৫২); পুন: অপরার্ক পৈঠিনদী হইতে তুইটি স্থত্ত উদ্ধৃত করিয়া ব্রাহ্মণী ব্যতীত অন্য জাতীয় স্ত্রীলোকদের 'সতী' হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন ( প:-২৩৯)। আবার ইনি শঙ্খলিখিত গ্রন্থ হইতে একটি স্থত্র উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন. বাজা জীলোকের ধন অপহরণ করিবেন না (বিবাদরত্বাকরে শন্ত, পৃ: ৫৯৪)। শাতাপক বলিতেছেন, স্ত্রীলোকের বিবাহের পর তাহার স্বামী-গোত্রপ্রাপ্তি হয় (লোক १৮)। এই লোকটিই মিতাক্ষরাতে উদ্ধৃত হইয়াছে ( যাজ্ঞবন্ধ্যের টীকা ১।২৫৪), কিন্তু কৃতিপয় খোদিত-লিপিতে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। একট লিপিতে সমাট ২য় চক্রগুপ্তের কন্যা তাহার স্বামী-গোত্রের পরিবর্ত্তে পিতগোত্র প্রদান করিয়াছেন। (২৩)

<sup>🗱।</sup> চতুর্বিংশতিতম ব্যাখ্যা—পৃ: ১১৩। বারাণসী সংকলন।

२२। Kane: History of Dharmasastra Vol. I. Page 8.

Rep. Ind Vol. XV No. 4.

যাক্সবন্ধ্যের ন্যায় (২।১৪৫) যম বলিয়াছেন, আস্থর প্রথায় বিবাহিত জীলোক অপুত্রক হইলে তাহার জীখন তাহার পিতার প্রাণ্য ( শ্বতিচন্দ্রিকা ), পৃ: ২৮৬)। পুন: যম বলিতেছেন ( ৭৩ ), বেদ কিংবা ধর্মণাজে জীলোকের সন্মাস প্রহণের অন্তমতি নাই। তাহার যথার্থ ধর্ম হইতেছে, স্বজাতীয় স্বামীদারা পুত্র প্রজনন করা ( শ্বতিচন্দ্রিকা, ব্য, পৃ: ২৫৪ )।

মধ্যযুগীয় নিবন্ধকারদের মধ্যে জীতেক্সিয় এবং জীমৃতবাহনের দায়ভাগে মৃত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী, পৃথক সংসারযুক্ত হউক বা যৌথ হউক বা সংসারের লোক হউক তাহার সম্পত্তির অধিকারী হইবে (দায়ভাগ, পৃ: ২৫৬)। পুন: বিশ্বরূপ ( যাজ্ঞবন্ধ্য টীকা ২।১১৯ ) বলেন, একজন লোকের জীবদ্দশায় ভাহার সম্পত্তির ভাগ হইলে তাহার মৃত পুত্রদের এবং পৌত্রদের বিধবারা সম্পত্তির একটি অংশ পাইবে। পুন:, একর বলিতেছেন, একজন মৃত পুরুষের কৃত্র বিষয় থাকিলে ভাহার বিধবা সেই বিষয়ের অধিকারিণী হইবে (মিতাক্ষরা ২।১৩৫)। কিন্তু হরি-নাপ তাহার 'শ্বতিসার' পুত্তকে ইহার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন (শ্বতি-সাব I. O. Cat. NO 301. Folio128-a)। আবার আমরা দেখি বশিষ্ট ( ১१।१৪ ) वानिका विधवात्र विवाह ममर्थन कतिशाहन । कोणिना ( ७।৪ ) छ নারদ (বিবাহ সম্বন্ধ ১৭) তাহার সমর্থন করিয়াছেন। পরাশরও তাহার সমর্থন করিয়াছেন। অক্সপক্ষে মন্ত্র বিধবাবিবাহ নিষেধ করিয়াছেন (৫।১৬১-১৬৫)। পুন: বিধবার অধিকার বিষয়ে মহু নীরব, কিন্তু মিতাক্ষরাতে সস্তানহীন লোকের সম্পত্তিতে 'বৃহৎ-মমু' নামক পুন্তকে একজন সন্তানহীন লোকের সম্পত্তিতে তাহার বিধবার অধিকার আছে উদ্ধৃত করা হইয়াছে (মিতাক্ষরা ২I১৩৫) I (当) (本) বিধবার স্বামীর বিষয়াধিকারিণী হটবার বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, যদিচ তাঁহার পূর্বে যা জ্ঞবদ্ধা ইহার স্থপকে বলিয়াছেন। বুহম্পতিও বিধবাৰ বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন ( যাজ্ঞবদ্ধ্যের উপর টীকা অপরার্ক बाता उक् उ २।১७६)।

## ভারতীয় সমাঞ্চপত্রতি

আই প্রকারে ত্রীলোকের অধিকার বিষয়ে বিভিন্ন মূপে স্থাতি ও নিবন্ধকারে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু এত বারা সামাজিক রাষ্ট্রে তাহা স্থান কি তাহা জানিতে হইলে আমাদের যে আইন বারা হিন্দুরা পরিচালি। ইবাছে তাহার অস্পন্ধান করিতে হইবে। আমরা দেখি হিন্দুরা মিতাক্ষরা কামজাগ বারা শাসিত। এই হই আইন পুত্তক বারা হিন্দুর দায়শাসিত ....তে আইনের ক্ষেত্রে হিন্দুনারীর স্থান নির্মণিত হইয়াছে। অবশু বর্ত মানে বাজাবরণে আইনগত এই স্থান স্থবিধাজনকও নয় এবং ন্যায়াও নয়। \*

\* "হিন্দু সমাজে জীলোকের স্থান" এই অধ্যায়ট ১৫> পৃষ্ঠায় যাইবার ক্রথা ছিল। ভুলক্রমে বাদ পড়ায় এখানে দেওয়া হইল।

---গন্ধকাৰ

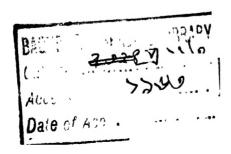